2904 Enerallus

Librarian

Titarpara Joykrishna Public Library
Govt. of West Bengal

## গানের বহি।

মিশ্ৰ বাহার। কাওয়ালি। (জীবনে) আজ কি প্রথম এল বসন্ত। নবীন বাসনা ভরে হৃদয় কেমন করে. नवीन कौतरन इन कौतछ। সুখভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়. কাহারে বদাতে চায় হৃদয়ে। তাহারে খুঁজিব দিক্-দিগস্ত ! জীবনে আজ কি প্রথম এল বসস্ত। यमन मथिए वाशु इए छ ! কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে!

তেমনি আমিও দিধ বাব,
না জানি কোথায় দেখা পাব :
কার্ স্থাস্বর মাঝে
জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার্ নয়নে !
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত !
তাহারে পুঁজিব দিক্ দিগস্ত ! ১ ৯

মিশ্র কানাড়া। কাওয়ালি।
আমার পরাণ যাহা চার,
তুমি তাই, তুমি তাই গো!
তোমা ছাড়া আর এ জগতে
মোর, কেহ নাই কিছু নাই গো!
তুমি স্থেষ যদি নাহি পাও,
যাও, স্থেষর সন্ধানে যাও,

আমি তোমারে পেয়েছি ক্ষর মারে
আর কিছু নাহি চাই গো!
আমি, তোমার বিরহে রহিব বিলান,
তোমাতে করিব বাদ,
দীর্ঘ বিরম মাদ!
যদি আর কারে ভালবাদ,
যদি আর কিরে নাহি আদ,
ভবে, তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও,
আমি মৃত ছথ পাই গো! ২ ॥

কাফি। থেম্টা।
কাছে আছে দেখিতে না পাও!
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও!
মনের-মত কারে খুঁজে মর',

সে কি আছে ভ্ৰনে,
সে বে রয়েছে মনে,
প্রগো মনের মত সেই ত থ্রে
প্রমি শুভক্ষণে বাহার পানে চাও!
কোমার আপনার যে জন
দেখিলে না তারে!
পুমি যাবে কার দারে!
যাবে চাবে তারে পাবে না,
যে মন তোমার আছে যাবে তাও! ০ :

মিশ্র ভূপালী। একতালা।

স্থি, বহে গেল বেলা, শুধু হাসি থেলা,
এ কি আর ভাল লাগে!

স্থাকুল তিয়াষ প্রেমের পিয়াস
প্রাণে কেন নাহি জাগে!

ফাবে আর হবে থাকিতে জীবন আ'থিতে আ'থিতে মদিৰ নিলন. মধুর ভতাশে মধুর দহন নিত-নব অনুরাগেণ ভরল কোমল নয়নের জল নয়নে উঠিবে ভাচি ৷ ा विश्वान-नीरत निर्व गार्व शैरत প্রথব চপল হানিঃ উদাদ নিশাদ আকলি উঠিবে ष्यांना नितानाप भनान है हिंदन, মর্মের আলো কণোলে ভূটবে সরম-অরুণ-রাগে। ৭

থা**সা**জ। একতালা। ভূলো রেথে দে, স্থি, রেথে দে, **মিচে ক**ণা ভালবাসা! স্থাৰের বেদনা সোহাগ যাতনা
বুঝিতে পারি না ভাষা।
দ্লের বাঁধন, সাধের কাঁদন,

পরাণ দঁপিতে প্রাণের সাধন, "লহ" "ল্>" বলে' পরে আরাধন পরের চরণে আশা।

তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া, বরম বর্ধ কাতরে জাগিয়া,

পরের মুখের হাসির লাগিয়া

অশ্র সাগরে ভাষা'।

জীবনের স্থথ খুঁজিবারে গিয়া জীবনের স্থে নাশা' ! ৫

ছারানট। ঝাঁপতাল। যেওনা, যেওনা ফিরে; দাড়াও, বারেক দাঁড়াও **হৃদয়-আসনে**! চঞ্চল দমীর দম ফিরিছ কেন
কুস্থমে কুস্থমে কাননে কাননে !
তোমায় ধরিতে চাহি পরিতে পারিনে,
তুমি গঠিত যেন স্থপনে,
এগহে, তোমারে বারেক দেখি ভরিবে স্থাবি
ধরিয়ে রাখি যতনে।
প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব,
তুমি দিবস নিশি রহিবে মিশি
কোমল প্রেম শয়নে। ৬॥

বসস্তবাহার। কাওয়ালি। কে ডাকে! আমি কভু ফিরে নাহি চাই! কত কুল ফুটে উঠে কত ফুল যায় টুটে, আমি শুধু বহে চলে যাই! পবশ পুলক-রস-ভরা
বেথে যাই, নাহি দিই ধব::
উড়ে আদে কুলবাস,
লতাগাতা ফেলে খাস,
বনে বনে উঠে হা হতাশ,
চাকতে গুনিতে শুধু গাই,
চলে যাই।
আমি কভু ফিরে নাহি চাই! গ

পিলু। থেনটা।
এমেছিগো এমেছি, মন দিতে এমেছি,
যারে ভাল বেমেছি!
ফুল দলে ঢাকি
মন যাব রাখি চরণে,
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে
রেধ রেখ চরণ হৃদিমানে,

না হয় দলে' থাবে প্রাণ ব্যথা পাবে, আমি ত ভেমেছি, অকংগ ভেমেছি। ৮॥

বেহাগ। থেমটা।

েকে বল, স্থি, বল, কেন মিছে কৰে ছল,
নিজে হাসি কেন, স্থি, মিছে আঁথিজল !
ভানিনে প্রেমের ধারা, ভবে তাই হই সাবা,
কে জানে কোথায় স্থা, কোথা হলাহল !
কাদিতে জানেনা এরা কানাইতে জানে কল,
মুখেব বচন শুনে মিছে কি ফইবে ফন !
প্রেম নিয়ে শুরু থেলা,
প্রাণ নিয়ে ডেবু থেলা,

জিলফ। রূপক। প্রেমের ফানি পাতা ভূবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!

किरत याहे वहे त्वला, इल, मथि, इल। २ :

গবব সব হায় কথন্ টুটে যায়
সলিল বহে যায় নয়নে!
এ স্থ-ধরণীতে কেবলি চাহ নিতে
জান না হবে দিতে আপনা,
স্থের ছায়া ফেলি কথন্ যাবে চলি
ববিবে সাধ করি বেদনা!
কথন্ বাজে বাশি গবব যায় ভাসি
পরাণ পড়ে আসি বঁধিনে! ১০॥

বেলাবলী। চিমেতেতালা।
মিছে ঘুরি এ জগতে কিসের পাকে,
মনের বাসনা যত মনেই থাকে।
বিষয়ছি এ নিখিলে
চাহিলে কিছু না মিলে,
এবা, চাহিলে আপন মন গোপনে রাখে।
এত লোক আছে কেহ কাছে না ডাকে !১১

## জয়জয়ন্ত্রী। ঝাঁপতাল।

হোরে দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ! (খুলে গে!) কেন বুঝাতে পারিনে হৃদয় বেদনা। কেমনে সে ছেসে চলে যায়. কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়, এত সাধ এত প্রেম করে অপমান। এত বাধাভরা ভালবাসা কেহ দেখে না. প্রাণে গোপনে রহিল। এ প্রেম কুস্থম যদি হত প্রাণ হতে ছিঁড়ে লইতাম, তার, চরণে করিতাম দান ! বুৰি সে তুলে নিত না, ওকাত অনাদরে. তবু তার সংশয় হত অবসান ৷ ১২ ৷

## ভৈরবী। রপক।

मथा, जायन मन निष्य कां निष्य मति, পরের মন নিয়ে কি হবে ! সাপন মন যদি ব্ঝিতে নারি পরের মন বঝে কে কবে। অবোধ মন লয়ে ফিবি ভবে বাসনা কাঁদে প্রাণে হাহা রবে, এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেল কেন গো নিতে চাও মন তবে। স্থপন সম সব জেনো মনে. তোমার কেহ নাই তিত্বনে; যে জন ফিরিতেছে নিজ আশে, তুমি ফিরিছ কেন কার পাশে! নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও, হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও !

তোমারে মুথে তুলে চাহে না যে থাক সে আপনার গরবে। ১৩॥ মল্লার। রূপক। আমি, জেনে গুনে বিষ করেছি পান। প্রাণের আশা ছেডে সঁপেছি প্রাণ। যতই দেখি তারে ততই দহি. আপন মনোজালা নীরবে সহি. তবু পারিনে দূরে যেতে, মরিতে আসি, লইগো বুক পেতে অনল বাণ ! যতই হাসি দিয়ে দহন করে ততই বাডে ত্যা প্রেমের তরে, প্রেম-অমৃত ধারা ততই যাচি, যতই করে প্রাণে অশনি দান্ ১৪ গ কাফি। কাওয়ালি। ভালবেদে যদি স্থথ নাহি তবে কেন.

তবে কেন মিছে ভালবাসা। यन पिरत्र यन (পতে চাহি, ওগো কেন. ওগো কেন মিছে এ ছরাখা। সদয়ে জালায়ে বাসনার শিখা. नग्रत माजारम यामा-यजी हिका, তথু ঘূরে মরি মরুভূমে। ওগো কেন. ওগো কেন মিছে এ পিপাসা। আপনি যে আছে আপনার কাছে নিখিল জগতে কি অভাব আছে। আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ কোকিল কৃত্তিত কুঞ্জু বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়, এ কি ঘোর প্রেম অন্ধ রাছ প্রায় कीवन (योवन आरम !

তবে কেন, তবে কেন মিছে এ কুয়াশা ! : ৫ ॥ মিশ্র বিবৈট। ধেষ্টা। স্থাে আছি স্থাে আছি, ( স্থা, আপন মনে ! ) किছু (हर्ष्या नां, मृत्य (यर्षा नां, শুধু চেয়ে দেখ, শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি ! मथा, नग्रत ७४ कानार (अम, নীববে দিবে প্রাণ। রচিয়া ললিত মধুর বাণী আডালে গাবে গান ! গোপনে তুলিয়া কুস্থম গাথিয়া রেপে বাবে মালা গাছি: मन (हर्या ना, ७४ (हर्य शाक, তথু ঘিরে থাক কাছাকাছি! मध्य कीवन, मध्य यक्नी, মধুর ম্লয় বায় !

এই মাধুরী ধারা বহিছে আপনি, কেহ কিছু নাহি চায়। আমি আপনার মাঝে আপনি হারা. আপন সৌরভে সারা, যেন আপনার মন আপনার প্রাণ আপনারে সঁপিয়াছি ! ১৬॥ হামীর। কাওয়ালি। ওই কে গো হেদে চায়। চায় প্রাণের পানে। গোপন হৃদয় তলে কি জানি কিসের ছলে আলোক হানে। এ প্রাণ নৃতন করে' (क (यन (मश्राल (मार्त्र, বাজিল মরম-বীণা নৃতন তানে ! এ পুলক কোথা ছিল, প্রাণ ভরি বিকশিল,

ভূষা-ভরা ভূষা-হরা এ অমৃত কোথা ছিল !
কোন্ চাঁদ হেদে চাহে!
কোন্ পাথী গান গাহে!
কোন্ সমীরণ বহে লতা-বিতানে! ১৭॥

প্ৰকে বোঝা গেল না—

ঝিঁঝিট। কাওয়ালি।

চলে আয়, চলে আয়।
(ও) কি কথা যে বলে সধি
কি চোধে যে চায়!
লাজ টুটে শেষে মরি লাজে,
মিছে কাজে,
ধরা দিবে না যে বল কে পারে তায়!
ভাগনি সে জানে তার মন কোধায়!
চলে আয় চলে আয়! ১৮॥

কালাংড়া। খেম্টা।
কোমপাশে ধরা পড়েছে ছজনে
দেখ দেখ দখি চাহিয়া।
ছটি ফুল খদে ভেদে গেল ওই
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।
চাঁদিনী যামিনী মধু সমীরণ,
আধ ঘুম ঘোর, আধ জাগরণ,
চোখোচোখী হতে ঘটালে প্রমাদ,
কুত শ্বরে পিক গাহিয়া।
দেখ দেখ দখি চাহিয়া। ১৯ ॥

মিশ্র সিন্ধ্। একতালা।
দিবস রজনী আমি থেন কার
আশার আশার থাকি !
(তাই) চম্কিত মন চ্কিত শ্রবণ
তৃষিত আকুল অশৈধি !

চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই, मना मत्न रुष यनि दिशा शाहे. "কে আসিছে" বলে চমকিয়ে চাই কাননে ডাকিলে পাথী। জাগবণে তারে না দেখিতে পাই থাকি স্বপনের আশে. घूरमत्र आफ़ारल यनि धता रनग्र বাঁধিব স্থপন পাদে। এত ভালবাসি, এত যারে চাই মনে হয় না ত সে যে কাছে নাই, বেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে তাহারে আনিবে ডাকি ৷২০॥

মিশ্র সিন্ধু। একতালা। আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল শুধাইল না কেহ! সে ত এল না, যারে সঁপিলাম
এই প্রাণ মন দেহ!
সে কি মোর তরে পথ চাহে,
সে কি বিরহ গীত গাহে,
যার বাশরী ধ্বনি গুনিষে
স্থামি ত্যজিলাম গেহ! ২১॥

পিলু। আড়াথেম্টা।
ওগো, দথি, দেখি, দেখি, মন কোপা আছে !
কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুরে হের কারে বাচে !
কি মধু কি হুধা কি দৌরভ
কি রূপ রেথেছ লুকায়ে !
কোন্ প্রভাতে, কোন্ রবির আলোকে
দিবে খুলিয়ে কাহার কাছে !
পে যদি না আদে এ জীবনে
এ কাননে পথ না পায় !

ধারা এসেছে, তারা বসম্ভ ফুরালে নিরাশ প্রাণে ফেরে পাছে। ২২॥ मत्कर्मा। का अप्राणि। এ ত ধেলা নয়। ধেলা নয়। थ (य क्षत्य-म्हन-क्षाना, प्रथि! এ যে, প্রাণভরা ব্যাকুলতা, গোপন মর্ম্মের বাথা, এ যে কাহার চরণোদেশে জাবন মরণ ঢালা'! কে যেন সতত মোরে ডাকিয়ে আকুল করে, যাই যাই করে প্রাণ যেতে পারিনে ! যে কথা বলিতে চাহি তা বুঝি বলিতে নাহি, কোথায় নামায়ে রাখি স্থি এ প্রেমের ডালা ! ষতনে গাঁথিয়ে শেষে পরাতে পারিনে মালা।২০॥ মিশ্র ভৈরবী। একতালা।

ওই মধুর মুখ জাগে মনে !

ভূলিব না এ জীবনে ।

কি স্বপনে কি জাগরণে !

ভূমি জান বা না জান

মনে সদা যেন মধুর বাঁশরী বাজে,

জদয়ে সদা আছ বলে' ।

আমি প্রকাশিতে পারিনে,

ভুধু চাহি কাতর নয়নে । ২৪ ।

মিশ্র ভেঁরো। কাওয়ালি।

ভারে কেমনে ধরিবে, সঝি, যদি ধরা দিলে ! ভারে কেমনে কাঁদাবে, যদি আপনি কাঁদিলে ! যদি মন পেতে চাও মন রাথ গোপনে ! কে ভারে বাঁধিবে তুমি আপনায় বাঁধিলে ? কাছে আসিলে ত কেহ কাছে রহে না !
কথা কহিলে ত কেহ কথা কহে না !
হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে যায়!
হাসিয়ে ফিরায় মুথ কাঁদিয়ে সাধিলে ! ২৫॥

মিশ্র কানাডা। চিমাতেতালা। नकन क्रमग्र मिर्ग्य ভानरित्र कि यात्र. সে কি ফিরাতে পারে স্থি। সংসার বাহিরে থাকি জানিনে কি ঘটে সংসারে। কে জানে, হেথায় প্রাণপণে প্রাণ বারে চার, তারে পায় কি না পায়, (জানিনে') ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো অজানা হদয় দারে। তোমার সকলি ভালবাসি. ওই রূপ রাশি।

ওই ধেলা, ওই গান, ওই মধু হাসি ! ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি, কোথায় তোমার সীমা ভুবন মাঝারে ! ২৬ ঃ

## কেদারা। থেম্টা।

ত্মি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা!
কে জানিতে চায়, ত্মি ভালবাস, কি ভালবাস না!
হাসে চক্র, হাসে সন্ধা, ফ্ল ক্ঞকানন,
হাসে হৃদয় বসস্তে বিক্চ যৌবন।
ত্মি কেন ফেল খাস, ত্মি কেন হাস না!
এসেছ কি ভেঙ্গে দিতে খেলা!
সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা!
জাপন হৃঃখ আপন ছায়া লয়ে যাও!
জীবনের আনন্দ পথ ছেড়ে দাঁড়াও!
দুর হতে কর পূজা হৃদয়-কম্ল-আসনা! ২৭॥

সিশ্ব। কাওয়ালি।
নিমেবের তবে সরমে বাধিল
মরমের কথা হোল না!
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরম-বেদনা!
চোখে চোখে সদা রাখিবারে সাধ,
পলক পড়িল, ঘটল বিষাদ,
মেলিতে নয়ন মিলাল স্থপন,
এমনি প্রেমের ছলনা। ২৮॥

কাফি। কাওয়ালি।
সেই শাস্তিভবন ভ্বন কোথা গেল !
সেই রবি শশি তারা,
সেই শোকশাস্ত সন্ধ্যা সমীরণ,
সেই শোভা, সেই ছারা,
সেই স্থপন!

সেই আপন হৃদয়ে আপন বিরামকোথা গেল,
গৃহহারা হৃদয় লবে কাহার শরণ !
এসেছি ফিরিয়ে, জেনেছি তোমারে,
এনেছি হৃদয় তব পায়—
শীতল স্থেহস্থা কব দান ;
দাও প্রেম দাও শান্তি,
দাও নৃতন জীবন ! ২১ ॥

আলাইয়া। আড়থেম্টা।

কাছে ছিলে দ্রে গেলে, দ্র হতে এদ কাছে !
ভ্বন ভ্রমিলে তুমি, দে এখনো বদে আছে !
ছিল না প্রেমের আলো,
চিনিতে পারনি ভাল,
এখন বিবহানলে প্রেমানল জ্লিয়াছে ! ৩০ ॥

কুকভ। কাওয়ালি।
দেখো, সধা, ভ্ল করে ভালবেদ না!
আমি ভালবাদি বলে কাছে এদ না!
তৃমি যাহে স্থী হও তাই কর সধা,
আমি স্থী হব বলে যেন হেদ না!
আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভাল,
কি হবে চির আঁধারে নিমেষের আলো!
আশা ছেড়ে ভেদে যাই, যা হবার হবে তাই,
আমার অদৃষ্ট প্রোতে তৃমি ভেদো না! ৩১॥

ললিতবসস্ত। কাওয়ালি।
ভূল করেছিফু ভূল ভেঙ্গেছে!
এবার ছেগেছি, জেনেছি,
এবার আর ভূল নয় ভূল নয়!
ফিরেছি মায়ার পিছে পিছে,
জেনেছি স্বপন সব মিছে!

বিধৈছে বাসনা কাঁটা প্রাণে

এ ত ফুল নয় ফুল নয়!
পাই যদি ভালবাসা হেলা করিব না,
ধেলা করিব না লয়ে মন!
ওই প্রেমময় প্রাণে লইব আপ্রয় স্থি,
অতল সাগর এ সংসার,
এ ত ক্ল নয় কুল নয়! ৩২॥

মিশ্র দেশ। ধেম্টা।

স্থাল বার বার ফিরে যার

স্থাল বার বার ফিরে স্থানে,

তবে ত ফুল বিকাশে!

কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না,

মরে লাজে মরে আসে!

স্থাল মান স্থান, দাও মন প্রাণ,

নিশি দিন রহ পাশে!

ওগো, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও, হৃদয় রতন আশে ! ফিরে এস, ফিরে এস, বন মোদিত ফুলবাসে ! আজি বিরহ রজনী, ফুল্ল কুসুম শিশির সলিলে ভাসে ! ৩৩॥

ভূপালী। কাওয়ালি।
না ব্ৰে কাবে ভূমি ভাসালে আঁথিজলে।
ওগো কে আছে চাহিয়া শৃষ্ঠ প্ৰপানে,
কাহার জীবনে নাহি স্থধ,
কাহার প্রাণ জলে।

পড়নি কাহার নয়নের ভাষা, বোঝনি কাহার মরমের আশা, দেখনি ফিরে,

कांत्र वार्क्न आर्वत मांध अत्मह नत्न' ! ७८ ।

#### বেহাগ। আড়াঠেকা।

আমি কারেও বুঝিনে শুধু বুঝেছি ভোমারে।
তোমাতে পেয়েছি আপো সংশয় আঁধারে।
ফিরিয়াছি এ ভ্বন,
পাইনি ত কারো মন,
গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে।
এ সংসারে কে ফিরাবে, কে লইবে ডাফি,
আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি!
কেবল ডোমারে জানি,
বুঝেছি ভোমার বাণী,

বিভাষ। আড়াঠেকা। প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে, বিরহ-বিধুর হিয়ামরিল ঝুরে! মান শশি অন্তে গেল,
মান হাসি মিলাইল,
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ কাতর হ্বরে!
চল্ স্থি চল্ তবে ঘ্রেতে ফিরে,
যাক্ ভেসে মান আঁথি নয়ন নীরে!
যাক্ ফেটে শ্ল্য প্রাণ,
হোক্ আশা অবসান,
হদর যাহারে ডাকে থাক্ সে দ্রে! ৩৬ ঃ

মিশ্র বসস্ত। রূপক।

এদ এদ বসস্ত ধরাতলে!

আন কুত্তান, প্রেমগান,

আন গন্ধমদভরে অলদ সমীরণ;

আন নবযৌবনহিল্লোল, নব প্রাণ,

প্রাফুল্ল নবীন বাদনা ধরাতলে।

এস ধরধর-কম্পিত, মর্ম্মর-মুধরিত, নব-পল্লব-পুলকিত ফুল-আকুল মালতী-বল্লি-বিতানে, স্থছায়ে, মধুবায়ে, এস, এস ! এস অরুণ-চরণ কমল-বরণ তকুণ উষার কোলে। এদ জ্যোৎসা-বিবশ-নিশীথে. কল-কল্লোল তটিনী তীরে, ऋथऋथ मत्रमी-नीरत्र. এম, এস ! এস যৌবন-কাতর হৃদয়ে. এস মিলন-স্থালস নয়নে. এস মধুর সরম মাঝারে. দাও বাহুতে বাহু বাধি,

নবীন কুস্থমপাশে রচি দাও নবীন মিলন বাঁধন। ৩৭ ॥ সাহানা। যং ( ষধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে। **मध्द मनय मभौद**द মধুর মিলন রটাতে। কুহক লেখনী ছুটায়ে কুম্বম তুলিছে কুটায়ে, লিখিছে প্রণয় কাহিনী বিবিধ বরণ ছটাতে। হের পরাণ প্রাচীন ধরণী रखण्ड धामन वत्रगी. যেন যোবন-প্রবাহ ছুটেছে কালের শাসন টুটাতে,

পুরাণ বিরহ হানিছে,
নবীন মিলন আনিছে,
নবীন বসস্ত আইল
নবীন জীবন ফুটাতে ! ৩৮ ॥

মিশ্র ম্লতান। কাওয়ালি।
আজি আঁথি জুড়াল হেরিয়ে,
মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল ম্বতি!
ফ্লগদ্ধে আকুল করে,
বাজে বাশারী উদাস পরে,
নিক্ঞ প্লাবিত চক্রকরে;—
ভারি মাঝে, মনোমোহন মিলন মাধুরী যুগল ম্বতি:
আন আন ফুলমালা,

দাও দোঁহে বাঁধিয়ে! হদয়ে পশিবে ফুলপাশ, ত্বক্ষর হবে প্রেমবন্ধন, চির দিন হেরিবহে ননোমোহন মিলনমাধুরী বুগল মূরতি। ৩৯ ঃ

ভৈরবী। আডাঠেকা। আর কেন, আর কেন। দলিত কুম্বমে বহে বসন্ত সমীরণ। ফুরায়ে গিয়েছে বেলা. এখন এ মিছে খেলা. নিশান্তে মলিন দীপ কেন জলে অকারণ। অঞ্ যবে ফুরায়েছে তথন মুছাতে এলে ! অঞ্ভরা হাসিভরা নবীন নয়ন ফেলে। **এই ल ९. এই ४४.** এ মালা তোমরা পর. এ বেলা তোমরা থেল হথে থাক অমুক্ষণ।৪॰॥

ভৈরবী। ঝাঁপতাল। কেন এলি রে, ভালবাসিলি, ভালবাসা পেলি নে ! কেন সংগারেতে উঁকি মেরে চলে গেলিনে। সংসার কঠিন বড় কারেও সে ডাকে না. কারেও সে ধরে বাথে না। যে থাকে সে থাকে. আর যে যায় সে যায়. কারো তরে ফিরেও না চায়। হায় হায় এ সংসারে যদি না পুরিল আজন্মের প্রাণের বাসনা, চলে যাও মানমুথে ধীরে ধীরে ফিরে যাও. থেকে যেতে কেচ ৰলিবে না। তোমার ব্যথা ভোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে আর ত কেহ অঞা ফেলিবে না! ৪১ 🛚

মিশ্র বিভাদ। এক তালা। এরা, সুথের লাগি চাছে প্রেম, প্রেম মেলে না, শুধু সুথ চলে যায়! এমনি মায়ার ছলনা। এরা ভূলে যায় কারে ছেড়ে কারে চায় ! তাই কেনে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ, তাই মান অভিযান, তাই এত হায় হায় ! প্রেমে স্থুখ হুথ ভূলে তবে স্থুখ পায়। স্থি চল, গেল নিশি, স্থপন ফুরাল, মিছে আর কেন বল! শশি ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অস্তাচল। প্রেমের কাহিনী গান. হয়ে গেল অবদান। ध्यन् त्कर शाम (कर तम तकत्व अञ्चल ! ४२ ॥

## ( ৩৮ )

সিকু ভৈরবী। আড়াঠেকা। কখন বসস্ত গেল, এবার হল না গান : কথন্ বকুল-মূল ছেয়েছিল ঝরা ফুল, কথন্ যে ফুল-ফোটা হয়ে গেল অবসান । কথন্ বসস্ত গেল এবার হল না গান । এবার বসন্তে কিরে यूँथौछिनि ङार्शि निरत् ! অণিকুল গুঞ্জরিয়া করে নি কি মধুপান 🕨 এবার কি সমীরণ জাগায় নি ফুলবন ।

পাড়া দিয়ে গেল না ত. চলে গেল মিয়মাণ গু কখন বসস্ত গেল, এবার হল না গান । <sup>`</sup> ব**তগুলি পাথী ছিল** रशरा व्कि हल राज, সমীরণে মিলে গেল বনের বিলাপ তান ! ভেঙ্গেছে ফুলের মেলা, ' চলে গেছে হাসি-থেলা. এতক্ষণে সন্ধে-বেলা জাগিয়া চাহিল প্রাণ দ কথন বসস্ত গেল এবার হলনা গান :

বদন্তের শেষ রাতে
এগেছিরে শৃন্ত হাতে,
এবার গাঁথিনি মালা
কি তোমারে করি দান !
কাঁদিছে নীরব বাঁশি,
অধরে মিলায় হাসি,
তোমার নয়নে ভাসে
ছল ছল অভিমান !
এবার বসস্ত গেল,
হলনা, হলনা গান ! ৪০ ঃ

বেহাল—আড়াখেমটা।

থগো শোন কে বাজায়!
বন্-কুলের মালার গন্ধ
বাশির তানে মিশে যায়।

অধর ছুঁয়ে বাশি থানি চুরি করে হাসি থানি, ব্ধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেদে যায় ! ওগো শোন কে বাজায় ! কুঞ্জবনের ভ্রমর বৃঝি বাশির মাঝে গুঞ্জরে, বকুল গুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে ! যমুনারি কলতান কানে আদে, কাঁদে প্রাণ, আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায় ! • ওগো শোন কে বাজায়। ৪৪॥

# ( 8२ )

|            | ভৈরবী। একতালা।          |
|------------|-------------------------|
| আমি        | নিশি নিশি কত রচিব শয়ন  |
|            | আকুল নয়নরে!            |
| কত         | নিতি নিতি বনে করিব যতনে |
|            | কুস্থম চয়ন রে !        |
| কত         | শরদ যামিনী হইবে বিফল,   |
|            | বসস্ত যাবে চলিয়া!      |
| কত         | উদিবে তপন আশার স্বপন    |
|            | প্ৰভাতে যাইবে ছলিয়া !  |
| এই         | যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া, |
|            | মরিব কাঁদিয়া রে !      |
| <b>দেই</b> | চরণ পাইলে মরণ মাগিব     |
|            | माधिया माधिया दत्र !    |
| আমি        | কার পথ চাহি এ জনম বাহি  |
|            | কার দরশন যাচিরে!        |

### ( 89 )

আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া গেন তাই আমি বদে আছিরে। মালাটি গাথিয়া পরেছি মাথায় তাই নীলবাদে তত্ত ঢাকিয়া, বিজন-আলয়ে প্রদীপ জালায়ে ভাই একেলা রয়েছি জাগিয়া। তাই কত নিশি চাঁদ ওঠে হাসি. ওগো তাই কেঁদে যায় প্রভাতে। তাই ফুল-বনে মধু-সমীরণে 2751 ফুটে কুল কত শোভাতে। ওই বাঁশি সর তার আসে বারবার সেই ভধু কেন আদে না ! এই হৃদয়-আদন শূন্য পড়ে থাকে (कॅम मत्त्र छथू वामना!

মিছে প্রশিয়া কায় বায়ু বহে যায় বহে যমুনার লহরী, কুছ কুছ পিক কুহরিয়া ওঠে কেন यामिनौ (य अर्छ निहति। यनि निर्मित्याय जात्म (इतम (इतम, ওগো মোর হাসি আর রবে কি। এই জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন আমারে হেবিয়া কবে কি। সারা রজনীর গাঁথা ফলমালা আমি প্রভাতে চরণে ঝরিব. আছে সুশীতল যমুনার জল ওগো দেখে তারে আমি মরিব। ৪৫॥ ঝিঝিট্। একভালা। এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াষা ওগো

কেমনে আছে সে পাশরি!

छत्व त्मर्था कि शास ना हाँ मिनी यामिनी. (मश कि वास्त्र ना वामती। স্থি হেথা স্মীরণ লুঠে ফুলবন সেথা কি প্রম বহে না। সে যে তার কথা মোরে কহে অমুক্রণ মোর কথা তারে কহে না । र्याम आभारत आक्रि म जृतिर मक्री, আমারে ভ্লালে কেন সে ! ওগো এ চিব জীবন কবিব রোদন এই ছিল তার মানসে! যবে কুস্থম শয়নে নয়নে নয়নে কেটেছিল স্থুপ রাতিরে, তবে কে জানিত তার বিরহ আমার হবে জীবনের সাথীরে !

যদি মনে নাহি রাথে স্থাথ যদি থাকে তোরা একবার দেখে আয়. এই নয়নের তৃষা পরাণের আশা চরণের তলে রেখে আয়। আর নিয়ে যা' রাধার বিরহের ভার কত আর ঢেকে রাখি বলু ! আর পারিস্যদিত আনিস হরিয়ে এক ফোঁটা তার আঁথি জল। নানা এত প্রেম স্থি ভূলিতে যে পারে তারে আর কেহ সেধ না আমি কথানাহিকব, ছখ লয়ে রব, মনে মনে সব' বেদনা! ওগো মিছে, মিছে স্থি, মিছে এই প্রেম, মিছে পরাণের বাসনা!

ওগে৷ স্থুপ দিন হায় যবে চলে যায় আর ফিরে আর আদেনা। ৪৬ 🛚 মিশ্র ভৈরবী। আড়াথেম্টা। হেলাফেলা সারা বেলা এ কি খেলা আপন সনে। এই বাতাসে কুলের বাসে মুথথানি কার পড়ে মনে। অাঁথির কাছে বেড়ায় ভাসি কে জানে গো কাহার হাসি ! ূজ্টি ফোঁটা নয়ন সলিল রেখে যায় এই নয়ন-কোণে। কোন ছায়াতে কোন্ উদাসী দূরে বাজায় অলস বাশি, মনে হয় কার মনের বেদন কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে।

( 87 )

সাবা দিন গাঁথি গান কারে চাহে গাহে প্রাণ. তক্ত তেবের ছায়ার মতন বদে আছি কুল বনে ! ৪৭॥ যোগিয়া বিভাস—একতালা। আজি শরতভপনে প্রভাত স্বপনে কি জানি পরাণ কি যে চায়। ওই শেফালির শাথে কি বলিয়া ডাকে বিহগ বিহগী কি যে গায়। আজি মধুর বাতাদে হৃদয় উদাদে রহে না আবাদে মন হায়। কোন কুমুমের আশে, কোন্ ফুলবাদে স্থনীল আকাশে মন ধায়! আজি কে যেন গো নাই এ প্রভাতে তাই জীবন বিফল হয় গো!

ভাই চারিদিকে চায় মন কেঁদে গায় "এ নহে, এ নহে, নয় গো!" কোন স্থানের দেশে আছে এলোকেশে, কোন ছায়াময়ী অমরায় ! আজি কোন উপবনে বিরহ বেদনে আমারি কারণে কেঁদে যায় ! আমি যদিগাঁথি গান অথির পরাণ দে গান ভনাব কারে আর। আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুল ডালা কাহারে পরাব কুল হার ! আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান দিব প্রাণ তবে কার পায় ! সদা ভয় হয় মনে পাছে অযতনে মনে মনে কেহ ব্যথা পায় ! ৪৮ মিশ্র বারোয়া। আড়াথেমটা।

ভূমি কোন্ কাননের ফুল,
ভূমি কোন্ গগনের তারা!
তোমায় কোথায় দেখেছি
যেন কোন্ স্বপনের পারা!
কবে ভূমি গেয়েছিলে,
অ'াথির পানে চেয়েছিলে
ভূলে গিয়েছি!
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে,
ঐ নয়নের তারা!
ভূমি কথা কোয়ো না,

ত্য কথা কোয়ো না,
তৃমি, চেয়ে চলে বাও!
এই চাঁদের আলোতে
তৃমি হেসে গলে বাও!

আমি ঘূমের ঘোরে চাঁদের পানে চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে, তোমার আঁখির মতন ছটি তার! ঢালুক্ কিরণ-ধারা ! ৪৯ ॥ কানাডা। যং। বিদায় করেছ যারে नग्रन करन. এখন ফিরাবে তারে কিদের ছলে ! আজি মধু-সমীরণে নিশীথে কুস্থম-বনে, তাহারে পড়েছে মনে বকুল তলে। এখন ফিরাবে তারে

কিদের ছলে!

### ( @2 )

সেদিনো ত মধুনিশি প্রাণে গিয়েছিল মিশি. মুকুলিত দশদিশি কুম্ম-দলে; ত্রটি সোহাগের বাণী যদি হত কানাকানী. যদি ওই মালাথানি পরাতে গলে। এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে ! মধুরাতি পূর্ণিমার ফিরে আদে বারবার. দে জন ফেরে না আর ८४ ८१८ छ ठ'रन । ( @)

ছিল তিথি অন্তক্ল,
শুধু নিমেষের ভূল,
চিরদিন তৃষাকুল
প্রাণ জলে!
এখন্ ফিরাবে তারে
কিসের ছলে। ৫০॥

ইমন কল্যাণ। একভালা।

কো তুঁহু বোলবি মোয়!
স্থায় মাহ মঝু জাগাঁদ অনুখন,
আঁখ উপর তুঁহু রচলহি আদন,
অক্ণ-নয়ন তব মরম-সঙে মম
নিমিধ ন অস্তর হোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

২৮য় কমল, তবে চরণে টলমল, নয়ন যুগল মম উছলে ছলছল, প্রেমপূর্ণ তমু পূলকে চলচল

চাহে মিলাইতে তোয়।

কো তৃঁত বোলবি মোয় !
বাশবি-ধ্বনি তৃহ অমিয়-গ্রলরে,
সদয় বিদারয়ি হৃদয় হরলরে,
মাকুল-কাকলি ভুবন ভরলরে,

উতল প্রাণ উতরোয়।
কো তুঁহু বোলয়ি মোয়!
হেরি হাসি তব মধুঋতৃ ধাওল,
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,

বিকল ভ্ৰমর সম ত্রিভ্বন আওল,

চরণ-কমল য্গ ছোঁয়। কো ভূঁছ বোলবি মোয়।

্গাপবধ্জন বিকশিত যৌবন, প্ৰকিত যমনা, মুক্লিত উপৰন, नील नीत अत धीत मभीतन. পলকে প্রাণমন খোম। কো ভঁছ বোলবি মোয় । ত্ৰিত আঁথি, ত্ৰ ম্থপ্ৰ বি ইবই, মধুর পরশ তব, রাধা শিহবই, প্রেম-রতন ভরি ১দ্য প্রাণ লই প্ৰতলে অপনা পোষ। কো ভূছ বোলবি মোয়। কো তুঁত কো হুঁত্ সব জন পুছ্যি, অফুদিন স্থন নয়ন জল মুছ্য়ি, যাচে ভালু, সব সংশ্য সূচ্যি জনম চরণপর গোর। কো ভুঁছ বোলবি মোর ! ৫১ ।

रिএशायाज-- এক जाता । ওই জানালার কাছে বদে আছে করতলে রাখি মাথা। তার কোলে দুল পড়ে রয়েছে হলে গেছে মালা গাংগ। সে বে ভণ্ ক্লক্র বাল্বহে যায় তার কানে কানে কি যে কহে যাং তাই আগ গুয়ে আগ বসিয়ে ভাবিতেছে কত কথা। চোথের উপরে মেঘ ভেদে যাহ উচ্ছে উড়ে যায় পাথী. সারাগিন ধরে বক্লের ফুল রবে পড়ে থাকি থাকি: মধুব আলেন মধুর আংবে\*! মধুর মথের হাসিটি

মধ্ব অপনে প্রাণের মাঝারে বাজিছে মধুর বাঁশিটি। ৫২॥

বেহাগড়া—কাওয়ানি।
বারি বারি প্রাণে আমার এদহে।
মধুব হাসিয়ে ভাল বেসহে।
জন্য কাননে ফুল ফুটাও
আধ নয়নে সথি চাও চাও,
পরাণ কাদিয়ে দিয়ে হাসিধানি হেসহে।

মলার—কাওয়ালি।

কিম্ ঝিম্ থন থনকে বরিষে।
গগণে থন ঘটা, শিহরে তক লতা
মণ্ব মণ্রী নাচিছে হরথে।

দিশি দিশি সচকিত, দামিনা চমকিত
চমকি উঠিছে হরিণী তরাবে। «৪ ॥

সিদ্ধ থাম্বাজ-থেমটা i

দেথ ঐ কে এসেছে, চাও সখি চাও।
শাকুল পরাণ ওর, আঁথি হিলোলে নাচাও সথি।
হযিত নয়ানে চাহে মথপানে
হাসি স্তপাদানে বাচাও সথি। ৫৫ ॥

পিলু--থেমটা।

ও কেন ভালবাসা জানাতে আদে ওলো সজনি!

হাসি থেলিবে মনেব স্থাবে ও কেন সাথে কেবে আধার মুথে দিন বভানী। ৫৬॥

কালাংড়া—থেমটা।
ভালবাসিলে যদি সে ভাল না বাসে
কেন সে দেখা দিল।

মধ্ অধরের মধুর হাসি
প্রাণে কেন বর্ষিল।

লাড়িয়ে ছিলেম পথের ধারে
সহসা দেখিলেম তারে
নয়ন ছটা তৃলে কেন
ম্থের পানে চেয়ে গেল। ৫৭॥

খাধাজ—আড়থেমটা।
বনে এমন কুল কুটেছে!
মান করে থাকা আজ কি সাজে।
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে—
চল চল কুঞ্চ মাকে।
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু

কাননে ঐ বাঁশি বাজে। মান করে থাকা আজ কি সাজে।

মভ ম ভ

আৰু মধুরে মিশাবি মধু
পরাণ বঁধু

চাঁদের আলোয় ঐ বিরাক্তে।
মান করে থাকা আৰু কি সাজে। ৫৮॥

ভৈরবী—আড়খেনটা।
কেনবে চাস্ ফিরে ফিরে চলে আর রে চলে আর,
এবা প্রাণেব কথা, বোঝে না বে—

ছদম কুন্ম দলে বায়। হেসে হেসে গেয়ে গান দিতে এসেছিলি প্রাণ নবনের জল সাথে নিয়ে চলে আয়রে চলে আয়॥৫৯

বেহাগড়া—কাওরালি।
মনে ররে গেল মনের কথা
ওধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা।
মনে করি ছটা কথা বলে বাই
, কেন মুখের পানে চেরে চলে বাই

সে যদি চাতে. মরি বে তাতে
কেন মুদে আসে আঁথির পাতা।
মান মুখে সথি সে যে চলে যায়.
ও তাবে ফিরাবে ডেকে নিয়ে আর
ব্রিল না সে বে কেঁদে গেল
ধূলায় সুটাইল হুদর লতা। ৬০॥

বেহাগ—কাওয়ালী।
প্রযোদে ঢালিয়া দিহু মন
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে।
চারিদিকে হাসি রাশি
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে।
স্মান সধি বীণা আন, প্রাণ ধুলে কর গান
নাচ সবে মিলে বিরি বিরি বিরিরে,
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে ?

বীণা তবে রেথে দে, গান আর গাস্নে কেমনে যাবে বেদনা ? কাননে কাটাই রাতি, তুলি ফুল মালা গাঁথি জোছনা কেমন ফুটেছে তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে। ৬১॥

মূলতান—আড়বেমটা।
বুঝি বেলা বয়ে যায়,
কাননে আয় তোরা আয়।
আলোতে ফুল উঠল ফুটে
ছায়ায় ঝরে পড়ে যায়।
নাধ ছিলরে পরিয়ে দেব
মনের মতন মালা গেঁথে,
কই সে হল মালা গাঁথা
কই সে এল হায়!

যমুনার ঢেউ যাচেছ ব'য়ে। বেলা বহে যায়॥ ৬২॥

মিত্র কালাংড়া—থেমটা।

এত ফুল কে ফুটালে (কাননে)
লতা পাতায় এত হাসিতরঙ্গ মরি কে উঠালে।
সন্ধনীর বিয়ে হবে, ফুলেরা শুনেছে সবে
পে কথা কে রটালে॥ ৬৩।

মিশ্র জয়জয়স্তী— থেমটা।
আমাদের স্থিরে কে নিয়ে যাবেরে !
তারে কেড়ে নেব ছেড়ে দেবনা।
কে জানে কোথা হতে কে এসেছে
কেন সে মোদের স্থী নিতে আসে দেব না।
স্থীরা পথে গিয়ে দাঁড়াব,
হাতে তার ফুলের বাঁধন কড়াব,

বেঁধে তায় রেখে দিব কুস্থম বনে স্থিরে নিয়ে যেতে দেবনা॥ ৬৪॥ মিশ্রবেহাগ—থেমটা। স্থি সে গেল কোথায়, তারে ডেকে নিয়ে আয়। দাঁড়াব ঘিরে তারে তরুতলায়। আজি এ মধুর সাঁঝে, কাননে ফুলের মাঝে হেসে হেসে বেড়াবে সে দেখিব তায়। আকাশে তারা ফুটেছে, দখিনে বার্তাস ছুটেছে পাথিটি বৃমঘোরে গেয়ে উঠেছে। আয়লো আনন্দময়ি মধুর বসস্ত লয়ে লাবণ্য ফুটাবিলো তরুলতায়॥ ৬৫॥

মূলতালি—কাওয়ালী।
কোথা ছিলি সজনিলো,
মোরা যে তোরি তরে বসে আছি কাননে
এস সথি এস হেথা বসি বিজনে

জাঁথি ভরিয়ে হেরি হাসি মুথানি।
আজি সাজাব সথীরে সাধ মিটারে
ঢাকিব তত্ত্থানি কুস্থমেরি ভূষণে
পগণে হাসিবে বিধু গাহিব মৃহ মৃহ
কাটাব প্রমোদে চাঁদিনী যামিনী॥ ৬৬॥

বেহাগ—তাল ফেরতা।

মধুর মিলন।
হাসিতে মিলেছে হাসি নয়নে নয়ন।
মরমর মৃত্বাণী মর-মর মরমে
কপোলে মিলায় হাসি স্থমধুর সরমে;

নয়নে স্থপন।

তারাগুলি চেয়ে মাছে, কুস্থম গাছে গাছে, বাতাস চুপি চুপি ফিরিছে কাছে কাছে; মালাগুলি গেঁথে নিয়ে আড়ালে লুকাইরে স্থীরা নেহারিব দোঁহার আনন হেসে আকুল হল বকুল কানন

(আমরি মরি)॥ ৬৭ %

কালাংড়া— মাড়াথেমটা। দেখে যা দেখে যা দেখে যালো তোরা

সাধের কাননে মোর
(আমার) সাধের কুস্থম উঠেছে ফুটিয়া
মলয় বহিছে স্থরতি লুটিয়ারে—
(হেগা) জ্যোছনা ফুটে তটিনী ছুটে
প্রমোদে কানন ভোর।
আয় আয় সথি আয়লো হেথা
ছঙ্গনে কহিব মনের কথা
তুলিব কুস্থম ছঙ্গনে মিলি রে,
(স্থে) গাঁথিব মালা গণিব তারা
করিব রজনী ভোর।

এ কাননে বসি গাহিব গান স্থার স্বপনে কাটাব প্রাণ. থেলিব হুজনে মনের খেলা রে (প্রাণে) রহিবে মিশি দিবস নিশি আধো আধো ঘুম ঘোর॥ ৬৮॥

ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা। মা একবার দাঁডাগো হেরি চক্রানন। মাধার করে কোথায় ধাবি শৃত্য ভবন। মধুর মুখ হাসি হাসি, অমিয় রাশি রাশি মা ও হাসি কোথায় নিয়ে যাসরে. আমরা কি দেখে জুড়াব জীবন । ৬৯॥

टेडवरी।

ওনলো গুনলো বালিকা, রাথ কুস্থম মালিকা,

কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরতু স্থি শ্যামচক্র নাহিরে।

তুলই কুমুম মুঞ্জরী, ভমর ফিরই গুঞ্জরি. অলস যমুন বহায় যায় ললিত গীত গাহিবে। শশি-সনাথ যামিনী. বিরহ-বিধুর কামিনী, কুস্থমহার ভইল ভার ধ্রদয় তার দাহিছে, অধর উঠই কাঁপিয়া. স্থি-করে কর আপিয়া. কুঞ্জভবনে পাপিয়া কাছে গীত গাহিছে। মৃত্ সমীর সঞ্লে হর্য়ি শিথিল অঞ্লে, वानि क्रम्य हक्षान कानन-भथ हाहित्त ; কুঞ্জপানে হেরিয়া. অভ্ৰতারি ভারিয়া ভান্ন গায় শৃত্যকুঞ্জ শ্যামচক্র নাহিরে ! ৭০।।

মাজ। কাওয়ালি। িস্ক্রনি স্ক্রনি রাধিকালো (नश्यावह गिहिता. মুচুল গ্ৰন শ্যাম অভিয়ে মুত্রল গান গাহিয়া। পিনহ ঝটিত কুমুম হার, পিনহ নীল আঙিয়া। শ্বন্ধরি সিন্দুর দেকে সীঁথি করহ রাভিয়া। সহচরি দ্ব নাচ নাচ মধুর গীত গাওরে, চঞ্চল মঞ্জার রাব কুঞ্জ গপন ছাওরে। সজনি অব উজার মঁদির ক্ৰক দীপ হালিয়া.

হ্রভি করহ কুঞ্জ ভবন গন্ধ সলিল ঢালিয়া। মল্লিকা চমেলি বেলি কুস্ম তুলহ বালিকা, গাণ যুঁথি, সাঁথ জাতি, গাঁথ বকুল মালিকা। ত্যিত-নয়ন ভাহুসিংহ কুঞ্জ-পথম চাহিয়া মুত্ল গমন শ্যাম আহয়ে, মুতুল গান গাহিয়া॥ ৭১ । বিঁঝিট। কাওয়ালি। গহন কুন্তম কুঞ্জ মাঝে মৃত্ল মধুর বংশি বাজে, বিসরি ত্রাস লোক লাজে সঙ্গনি, আও আও লো। পিনহ চারু নীল বাদ, হৃদয়ে প্রণয় কুস্তম রাশ, হরিণ নেত্রে বিমল হাদ,

কুঞা বনমে আও লো। ঢালে কুসুম স্থরভ-ভার, ঢালে বিহগ স্থাব-সার, ঢালে ইন্দু অমৃতধার

বিমাল রজাত ভাতিরে। মানা মোনা ভূস গুলাঃ, আযুত কুসুমা কুজা কুজাঃ, ফুটালা সাজনি পুজা পুজাঃ

বকুল যূথি জাভিরে॥ দেখলো দথি শ্যামরায়, নয়নে প্রেম উথল যায়, মধুর বদন অমৃত সদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে,
আও আও সজনি-বৃন্দ,
হেরব সথি জীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ—
ভামুদিংহ বন্দিছে॥ ৭২ ৷:

মূলতান।
বজাঁও রে মোহন বাঁশী !
সারা দিবসক বিরহ দহন-ছথ,
মরমক তিরাষ নাশি।
রিঝ-মন-ভেদন বাঁশরি-বাদন
কঁহা শিথলিরে কান ?
হানে থির থির, মরম অবশকর
লভ্ লভ্ মধুময় বাণ।

ধস ধস করতহ উরহ বিয়াকুলু চ্লু চ্লু অবশ-নয়ান। কত কত বরষক বাত কোঁয়ারয় অধীর করয় পরাণ। কত শত আশা পুরল না বঁধু কিত হুথ করল পয়ান। পহুগো কত শত পিরীত-যাতন হিয়ে বিঁধাওল বাণ। হৃদয় উদাসয়, নয়ন উছাসয় দারুণ মধুময় গান। সাধ যায় বঁধু, যমুনা বারিম ডারিব দগধ-পরাণ। সাধ যায় পহু, রাখি চরণ তব श्रम्य याचा श्रम्(यम,

সদয়-জুড়াওন বদন-চ**ন্দ্র** তব হেরব জীবন শেষ। সাধ যায় ইহ চক্রম-কিরণে, কুস্থমিত কুঞ্জ বিতানে, বদ্স্ত বায়ে প্রাণ মিশায়ব, বাঁশিক স্থমধুর গানে। প্রাণ ভৈবে মঝু বেণু-গীতময়, রাধাময় তব বেণু। জয় জয় মাধ্ব, জয় জয় রাধা, চরণে প্রণমে ভ¹মু। ৭৩॥ া মিশ্র বেহাগ। <sup>ু</sup>আজু সথি মুহু মুহু, গাহে পিক কুছ কুছ, কুঞ্জ বনে হুঁহু হুঁহু দৌহার পানে চায়। ( 90 )

যুবন-মদ-বিলিসিভি, পুলকৈ হিয়া উলিসিভি, অবশ তমু অলসিভি ম্রছি জামু যায় !

আজু মধু চাঁদনী প্রাণ-উনমাদনী, শিথিল সব বাঁধনি, শিথিল ভয়ি লাজ বচন মৃত্মরমর,

কাঁপে রিঝ থরথর শিহরে তমুজরজর কুস্থম-বন মাঝ!

মলয় মৃত্ কলয়িছে, চরণ নাহি চলয়িছে, ( ৭৬ )

বচন মুহু খলগিছে,
অঞ্ল লুটাগ় !
আধ-ফুট শতদল,
বায়্ভাৱে টলমল,
আমাথি জামু চলটল
চাহিতে নাহি চাগ় !

অলকে ফ্ল কঁপেরি
কপোলে পড়ে কাঁপেরি,
মধু অনলে তাপরি
থসরি পড়ু পার!
ঝরই শিরে ফ্লদল,
যমুনা বহে কলকল,
হাদে শশি চলচল
ভাফু মরি যার! ৭৪॥

মিশ্র কালাংড়া। আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে বসস্থের বাতাস টুকুর মত ! **শে বে ছুঁরে গেল মুরে গেল রে** কুপী কুটিয়ে গেল শত শত ! हिल (शंव, वर्ल (शंव मां, শে (স কোথায় গেল ফিরে এল না. দে বেতে বেতে চেয়ে গেল. কি যেন গেয়ে গেল. ভাই আপন মনে বসে আছি কুমুম বনেতে !

সে চেউরের মত ভেসে গেছে,
চাঁদের আলোর দেশে গেছে,
বেথেন দিয়ে হেসে গেছে

## ( 96 )

হাসি তার রেখে গেছে রে,
মনে হল আঁথির কোণে
আমায় যেন ডেকে গেছে সে!
আমি কোথায় যাব কোথায় যাব,
ভাব্তেছি তাই এক্লা ব'সে!

সে চাঁদের চোথে বুলিয়ে গেল
ঘুমের ঘোর !
সে প্রাণের কোথা ছলিয়ে গেল
ফুলের ডোর ।
সে কুম্ম বনের উপর দিয়ে
কি কথা যে বলে গেল,
ফুলের গন্ধ পাগল হয়ে
সঙ্গে ভারি চলে গেল!

সদয় আমার আকুল হল,
নয়ন আমার মুদে এল,
কোথা দিয়ে কোথায় সেলসে !৭৫॥
ভৈরবী একতালা।
ফুলটি ঝরেগেছেরে !
বুঝি সে উষার আলো উষার দেশে চলে গেছে !
শুধু সে পাখীটি,
মুদিয়া আঁথিটি

সারাদিন এক্লা ব'সে গান গাহিতেছে। প্রতিদিন দেথ্ত যারে আর ত তারে দেখ্তে না পায়,

তবু সে নিত্তিয় আসে গাছের শাখে, সেই খেনেতেই ব'সে থাকে, সারা দিন সেই গানটি গায়, সদ্ধে হলে কোথার চলে যায়! ৭৬॥

## ভৈরবী। একতালা।

মরণরে,

তুহঁ মম শ্রাম সমান !

মেঘ বরণ তুঝ মেঘ জটাজুট,
রক্ত কমল কর রক্ত অধর-পুট,
তাপ-বিমোচন করণ কোর তব,
মৃত্যু অমৃত করে দান !
তুহঁ মম শ্রাম সমান।

মরণরে.

শুাম তোঁহারই নাম,

চির বিদরল যব্ নিরদর মাধব

তুঁহঁ ন ভইবি মোর বাম!

আকুল রাধা রিঝ অতি জ্বর জ্ব,

ঝরই নয়ন দউ অনুধন ঝর ঝর,
তুঁহাঁ মম মাধব, তুহাঁ মম দোদর

ভৈরবী। একডালা। ट्रिएराग नक्तरांगी. আমাদের খ্রামকে ছেড়ে দাও। আমরা রাথাল বালক দাঁড়িয়ে হারে আমাদের শ্রামকে দিয়ে যাও॥ হের গো. প্রভাত হল স্থর্য্য ওঠে ফুল ফুটেছে বনে, আমরা ভামকে নিয়ে গোঠে যাব আৰু করেছি মনে। ও গো পীতধডা পরিয়ে তারে কোলে নিয়ে আয়. তার হাতে দিয়ো মোহনবেণু নুপুর দিয়ো পার। ব্লোদের বেলায় পাছের তলায় নাচ্ব মোরা স্বাই মিলে

## **( 48 )**

বাজ্বে নৃপ্র রুণুঝুমু বাজ্বে বাঁশি মধুর বোলে। বনফুলের গাঁথ্ব মালা পরিয়ে দেব স্থামের গলে ॥ ৭৮ ॥ মূলতান। আড়থেমটা। বুঝি বেলা বহে যায়। কাননে আয় তোৱা আয়। আলোতে ফুল উঠ্ল ফুটে ছায়ায় ঝরে পড়ে যায়। সাধ ছিলরে পরিয়ে দেব মনের মতন মালা গেঁথে, कहे (म इन माना गीथा, कहे (म এन श्रम ! ৰমুনার ঢেউ যাচ্চে বয়ে (वना हत्न यात्र ॥ १३ ॥,

গৌড সারং। একতালা। আয়রে আয়রে স্ট্রের বা. লতাটিরে ছলিয়ে যা। ফুলের গন্ধ দেব তোরে অাঁচলটি তোর ভোরে ভোরে। আয়রে আয়রে মধুকর, ডানা দিয়ে বাতাস কর, ভোরের বেলা গুন্গুনিয়ে कूटनत मधु यां वि निष्य। আয়রে চাঁদের আলো আয়. হাত বুলিয়ে দেরে গায়. পাতার কোলে মাথা থুয়ে ঘুমিয়ে পড়বি গুয়ে গুয়ে। পাখীরে, তুই কোদনে কথা ঐ বে ঘুমিয়ে প'ল লতা। ৮০॥

বিঁবিট থায়াজ। আড়থেমটা।

বনে এমন ফুল ফুটেছে
মান করে থাকা আজ কি সাজে!
মান অভিমান ভাগিয়ে দিয়ে

চল চল কুঞ্জমাঝে!

আৰু কোকিলে গেয়েছে কুছ

मूलमू रह,

কাননে ঐ বাঁশি বাজে। আজ মধুরে মিশাবি মধু,

পরাণ বঁধু

**ठाँदमत्र प्यारनाम्न थे विन्नारम् ॥ ৮১ ॥** 

মিশ্র প্রবী। একভালা। মরিলো মরি,

আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে !

ভেবেছিলাম ঘরে রব কোথাও যাব না,

ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বল কি করি!
ভবেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনাতীরে
সাঁজের বেলায় বাজে বাঁশি ধীর সমীরে
ওগো তোরা জানিস যদি পথ বলে দে!

আমার বাঁশিতে ডেকেছে কে !
দেখিগে তার মুখের হাসি,
তারে ফুলেরমালা পরিরে আসি,
তারে বলে আসি তোমার বাঁশি
আমার প্রাণে বেজেছে।
আমার বাঁশিতে ডেকেছে কে ! ৮২॥

বিভাস। কাওয়ালি। ঝর ঝর রক্ত ঝরে কাটামুখু বেয়ে। ধরণী রাঙা হল রক্তে নেয়ে!

ভাকিনী নৃত্য করে প্রসাদ-রক্ত তরে, ভূষিত ভক্ত তোমার আছে চেয়ে ৷ ৮৩ n দেশ। কাওয়ালি। আমি এক্লা চলেছি এ ভবে. আমায় পথের সন্ধান কে কবে ? **७** इ (नहे. ७ इ (नहे. যাও আপন মনেই. (रमन, এক্লা মধুপ ধেয়ে যায় **(क्वन क्रूलि अदिकार क्रिक्ट)** ५८ ॥ ছৈরে। একতালা। উলঙ্গিণী নাচে রণরঙ্গে। আমরা নৃত্য করি সঙ্গে। म्मिषिक वाँधात करत माजिल पिक्वमना, জলে বছিশিখা রাঙা রসনা. দেখে মরিবারে ধাইছে পতকে।

কালো কেশ উড়িল আকাশে, রবি সোম লুকাল তরাসে! রাঙা রক্ত ধারা ঝরে কালো অঙ্গে, ত্রিভূবন কাঁপে ভূক্তকে! ৮৫॥

কীর্ত্তনের স্থর।

আমারে, কে নিবি ভাই, দঁপিতে চাই আপনারে!
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভ্লিয়ে
সঙ্গে তোদের নিয়ে যা'রে।
ভোরা কোন্ রূপের হাটে, চলেছিদ্ ভবের বাটে,
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে,
ভোদের ঐ হাদিখুদী দিবানিশি
দেখে মন কেমন করে!
আমার এই বাঁধা টুটে নিয়ে যা' লুটেপুটে,
পড়ে পাক্ মনের বোঝা ঘরের ছারে!

বেষন ঐ এক নিমেবে বস্থা এসে
ভাসিয়ে নে বার পারাবারে !
এত বে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা
কে আছে নাম ধ'রে মোর ডাক্তে পারে !
বদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে
চিন্তে পারি দেখে তারে ! ৮৬ ॥

ভৈরবী। একতালা।
থাক্তে আর ত পারলি নে মা, পার্লি কৈ ?
কোলের সন্তানেরে ছাড়্লি কৈ ?
দোষী আছি অনেক দোবে,
ছিলি বসে ক্ষণিক রোষে,
মুধ ত ফিরালি শেষে, অভরচরণ কাড়্লি কৈ ?

থাম্বাজ। ঝাঁপতাল। के का थिएतं। ফিরে ফিরে চেয়োনা চেয়োনা, ফিরে যাও. কি আর রেখেছ বাকি রে। মরমে কেটেছ সিঁধ, নয়নের কেড়েছ নীদ্, কি স্থাপে পরাণ আর রাখিরে । ৮৮॥ মিশ্র মোলার। একতালা। ষদি আসে তবে কেন যেতে চায় ? দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায় ? চেয়ে থাকে ফুল ছাম্ম আকুল. বায়ু বলে এসে ভেসে যাই, श्रदत त्रांच. श्रदत त्रांच. স্থপ পাখী ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায়॥ পথিকের বেশে স্থুণ নিশি এসে বলে হেসে হেসে. মিশে বাই !

জেগে থাক, জেগে থাক, বরষের সাধ নিমেষে মিলায়। ৮৯॥ পিলু বারে বারা। আড়থেমটা। এরা, পরকে আপন করে, আপনারে পর, বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর। ভালবাসে স্থথে তথে ব্যথা সহে হাসিমুখে. মরণেরে করে চির-জীবন-নির্ভর। ১০॥ বিঁবিটি থাছাজ। একতালা। वाकित्व, प्रथि, वाँ मि वाकित्व। হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে। বচন রাশি রাশি, কোথা যে যাবে ভারি, অধরে লাজ হাসি সাজিবে। नग्रत याँ थिकन कतिरव इन इन. স্থ বেদনা মনে বাজিবে।

মরমে মুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া সেই চরণ-যুগ-রাজীবে ! ৯১॥

মিশ্র সিন্ধু। একতালা।

ঐ বুঝি বাঁশি বাজে!
বনমাঝে, কি মনমাঝে?
বসস্ত বায় বহিছে কোথায়

কোথায় ফুটেছে ফুল !
বল গো সজনি, এ স্থুখ রজনী
কোন্থানে উদিয়াছে ?
বনমাঝে কি মনমাঝে ?
যাব কি যাবনা মিছে এ ভাবনা

মিছে মরি লোকলাজে ! কে জানে কোথা সে বিরহ হুতাশে ফিরে অভিসার-সাজে, বনমাঝে কি মনমাঝে ? ৯২॥

মিশ্র। একতালা। এবার যমের হুয়োর খোলা পেয়ে ছুটেছে সব ছেলে মেয়ে! হরিবোল্ হরিবোল্। রাজ্য জুড়ে মস্ত খেলা, মরণ-বাঁচন অবহেলা. ও ভাই. সবাই মিলে প্রাণটা দিলে স্থ আছে কি মরার চেয়ে! হরিবোল হরিবোল ! বেৰেছে ঢোল বেৰেছে ঢাক. ঘরে ঘরে পড়েছে ডাক. **এখন কাজ কর্ম চুলোতে** যাক্ কেলো লোক সব আয়রে ধেয়ে। र्दादवान् रित्रवान्।

রাজা প্রজা হবে জড়,
থাক্বে না আর ছোট বড়,"
একই স্রোতের মুথে ভাস্বে স্থে
বৈতরণীর নদী বেয়ে!
হারবোল হরিবোল্! ৯০ ॥

গৌরী। কাওয়াল।

আমি নিশিদিন তোমার ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিয়ো!
আমি নিশিদিন হেথার বসে আছি
তোমার যথন মনে পড়ে আসিয়ো!
আমি সারানিশি তোমা লাগিয়া
রব' বিরহ শয়নে জাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে

অসে সুধপানে চেরে হাসিয়ো।

তুমি চিরদিন মধুপবনে

চির বিকশিত বন-ভবনে

যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়।

তুমি নিজ স্থ-স্রোতে ভাসিয়ো!

যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়।

তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,

যদি দ্রে পড়ি তাহে ক্ষতি কি,

মোর শ্বতি মন হতে নাশিয়ো! ১৪॥

বিভাস। একতালা।
বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে
বনফুলের বিনোদ-মালা দেব গলে!
সিংহাসনে বসাইতে
শ্বনয়ধানি দেব পেতে,
অভিষেক কর্ব তোমায় আঁথিজনে। ৯৫॥

সিন্ধ। খেমটান আৰু আস্বে খ্রাম গোকুলে ফিরে। আবার বাজুবে বাঁশি ধমুনাতীরে। আমরা কি করব ? কি বেশ ধরব ? কি মালা পরব গ বাঁচব কি মরব স্থথে ? কি তারে বল্ব ? কথা কি রবে মুখে ? শুধু তার মুখপানে চেয়ে চেয়ে দাঁড়ারে ভাস্ব নয়ন নীরে ৷ ৯৬ ॥ বেলাবলী। চিমা তেতালা। মনে যে আশা লয়ে এসেছি হল না হল না হে. ওই মুখপানে চেয়ে ফিরিমু লুকাতে আঁথিজন বেদনা বহিল মনে মনে।

তুমি কেন হেসে চাও, হেসে বাও ছে আমি কেন কেঁদে ফিরি. কেন আনি কম্পিত ছদয়থানি; কেন বাও দূরে না দেখে। ৯৭ দ ভৈরবী। কাওয়ালি। কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় (জলে) ৷ কেন মন কেন এমন করে। যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে. মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে। চারিদিকে সব মধুর নীরব क्ति चार्माति भवांग (कॅर्ल मर्द्र, কেন মন কেন এমন কেন রে।. दयन कांशांत्र वहन मिर्ग्नर दिवनने. যেন কে ফিরে গিয়েছে অনাদরে. বাবে তারি অযতন প্রাণের পরে।

ধেন সহসা কি কথা মনে পড়ে মনে পড়ে না গো তব মনে পড়ে॥ ১৮॥ মিশ্র ইমন। কাওয়ালি। এখনো ভারে চোখে দেখিনি, তথু বাঁশি তনেছি, মন প্রাণ বাহা ছিল দিয়ে কেলেচি। গুনেছি মুর্তি কালো. তারে না দেখাই ভালো. পুৰি বল, আমি জল আনিতে যমুনায় বাব কি। শুধু স্বপনে এসেছিল সে, নয়ন কোণে হেদেছিল সে. त्म व्यवधि, महे, ख्राय ख्राय ब्रहे, আঁখি মেলিভে ভেবে সারা হই। কানন পথে বে খুদি সে বার, ক্ষমতলে যে খুসি সে চায়,

স্থি বল, আমি আঁথি তুলে কারো পানে চাব কি! ৯৮॥

মিশ্র। কাওয়ালি।
ওগো তোরা কে যাবি পারে।
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদীকিনারে।
ওপারেতে উপবনে কত থেলা কতজ্বনে,
এপারেতে ধৃধ্ মরু বারি বিনা রে।
এইবেলা বেলা আছে আয় কে যাবি!
মিছে কেন কাটে কাল কত কি ভাবি!
স্থ্য পাটে যাবে নেমে, স্থ্বাতাস যাবে থেমে,
থেয়া বন্ধ হয়ে যাবে সন্ধ্যা অশৈধারে॥ ৯৯॥

সিন্ধু। একতালা। ভবে শেষ করে দাও শেষ গান তার পরে যাই চলে। তুমি ভূলে বেরো এ রজনী
আজ রজনী ভোর হলে !
বাহু ডোরে বাঁধি কারে, স্বপ্ন কভূ বাঁধা পড়ে ?
বক্ষে গুধু বার্জে ব্যথা, আঁথি ভাগে জলে ! ১০০॥

ইমন কল্যাণ। বাঁপতাল।

যাহা পাও তাই লও, হাসি মুখে ফিরে যাও,
কারে চাও কেন চাও, আশা কে প্রাতে পারে।

সবে চার কেবা পার, সংসার চলে যার

যেবা হাসে ষেবা কাঁদে ষেবা পড়ে থাকে হারে॥

১০১॥

কেদারা। কাওয়ালি।

স্থি, আমারি হুরারে কেন আদিল,

নিশি ভোরে যোগা ভিথারী,

কেন করুণমূরে বীণা বাঞ্জিল।

আমি আসি বাই ষতবার, চোথে পড়ে মুখ তার,
তারে ডাকিব কি ফিরাইব তাই ভাবিলো।
শ্রাবণে আঁধার দিশি শরতে বিমল নিশি,
বসস্তে দখিন বায়ু বিকশিত উপবন।
কত ভাবে কত গীতি গাহিতৈছে নিতি নিতি
মন নাহি লাগে কাজে আঁধি জলে ভাসিল ৪১০২৪

বেহাগ। একতালা।

শুধু যাওরা আসা।

শুধু স্রোতে ভাসা।

শুধু আলো আঁধারে কাঁদা হাসা।

শুধু দেখা পাওয়া শুধু ছুঁরে বাওয়া,
শুধু দ্বে বেতে বেতে কেঁদে চাওয়া,

শুধু নব হুরাশায় আগে চলে ধার

পিছে ফেলে যায় যিছে আশা।

অশেষ বাদনা লয়ে ভাঙ্গা বল,
প্রোণপণে কাজে পায় ভাঙ্গা ফল,
ভাঙ্গা তরী ধরে ভাদে পারারারে,
ভাব কেঁদে মরে ভাঙ্গা ভাষা।
হুদয়ে হুদয়ে আধ পরিচয়
আধ থানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,
লাজে ভরে ত্রাসে আধ বিখাসে
শুধু আধথানি ভালবাসা॥ ১০০॥

মিশ্র। একতালা।
তবু মনে রেখো,
বিদি দুরে যাই চলে!
বদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যার
নব প্রেম জালে।
বদি থাকি কাছাকাছি,

দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি। তব মনে রেখো। যদি জল আসে আঁথি পাতে. এক দিন যদি খেলা খেমে যায় মধুরাতে, একদিন যদি বাধা পড়ে কাব্দে শরদ প্রাতে। তবু মনে রেথো। যদি পডিয়া মনে. इन इन इन नाई (म्था (म्य নয়ন কোণে. তবু মনে রেখো॥ ১০৪।

বাউলের স্থর। তোমরা স্বাই ভাল। (যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে,সেই আমাদের ভা**লো**।) আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জালো। কেউবা অতি অল অল. কেউবা মান ছলছল. কেউবা কিছু দহন করে কেউবা স্নিগ্ধ আলো। নৃতন প্রেমে নৃতন বধৃ আগাগোড়া কেবল মধু, পুরাতনে<sup>,</sup> অম্ল-মধুর একটুকু ঝাঁঝালো। বাকা যথন বিদায় করে **ठक अप्त भारत शरत.** রাগের সঙ্গে অমুরাগে সমান ভাগে ঢালো। আমরা তৃষ্ণা তোমরা স্থা, তোমরা তৃপ্তি আমরা কুধা,

তোমার কথা বল্তে কবির কথা ফুরালো।

যে মূর্ত্তি নয়নে জাগে

সবই আমার ভাল লাগে,
কেউবা দিব্যি গৌরবরণ কেউবা দিব্যি কালো॥

১০৫॥

কানাড়া। কাওয়ালি।
আমার পরাণ লয়ে কি পেলা পেলাবে, ওগো
পরাণ-প্রিয়।
কোথা হতে ভেসে কুলে লেগেছে চরণ মূলে,
ভুলে দেখিয়ো।
এ নহে গো তৃণ দল ভেসে-আসা ফুল ফল,
এ যে ব্যথাভরা মন, মনে রাখিয়ো।
কেন আসে কেন যায় কেহ না জানে,
কেবা আসে কার পাশে কিসের টানে!

রাথ যদি ভালবেসে চিরপ্রাণ পাইবে সে, ফেলে যদি যাও তবে বাঁচিবে কি ও! ১০৬॥ বাউলের স্থর।

ক্যাপা তুই,

আছিস্ আপন থেয়াল ধরে। যে আদে তোমার পাশে

সবাই হাসে দেখে তোরে। জগতে যে যার আছে আপন কাজে দিবানিশি, তারা পায়না বুঝে তুই কি খুঁজে

ক্ষেপে বেড়াস্ জনম ভোরে।
ভোর নাই অবসর নাইক দোসর ভবের মাঝে,
ভোরে চিন্তে যে চাই সময় না পাই নানান্ কাজে।
গুরে তুই কি গুনাতে এত প্রাতে মরিস ডেকে,
এ যে বিষম জালা ঝালাফালা,

দিবি স্বায় পাগল করে।

ওরে তুই, কি এনেছিস্ কি টেনেছিস্ ভাবের জালে, তার কি মৃল্য আছে কারে৷ কাছে কোনে৷ কালে! আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে ডাকি তোমার, তুমি কি স্টিছাড়া নাইক সাড়া

রয়েছ কোন্ নেশার ঘোরে।

এ জগং আপন মতে আপন পথে চলে যাবে,

বসে তুই আরেক কোণে নিজের মনে নিজের
ভাবে,

ওরে ভাই ভাবের সাথে ভবের মিলন হবে কবে! মিছে তুই তারি লাগি আছিস্ জাগি

'না জানি কোন্ আশার জোরে॥ ১০৭॥

পিলু বারোয়া। একতালা।
মোরা অলেস্থলে কতই ছলে মায়াজাল গাঁথি।
মোরা স্থান রচনা করি, অল্য নয়ন ভরি,

গোপন হৃদরে পশি কুহক আসন পাতি।
মোরা মদির তরঙ্গ তুলি বসস্ত সমীরে,
হ্রাশা জাগায় প্রাণে প্রৌণে
আধ তানে ভাঙ্গা গানে
ভ্রার গুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি।
নরনারী হিয়া মোরা বাঁধি মায়া পাশে
কত ভূল করে, তারা কত কাঁদে হাসে।
মায়া করে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে,

আনি মান অভিমান,
বিরহী স্থানে পায় মিলনের দাখী।
চল সখি চল,
কুছক স্থান খেলা খেলাবে চল।
নবীন হৃদয়ে রচি নব প্রেম ছল
প্রমোদে কাটাব নব বসস্তের রাতি॥ ১০৮॥

( >> )

### মূলতান। একতালা।

## (উত্তর প্রত্যুত্তর)

১। ভালবেদে হুথ দেও হুথ, হুথ নাহি আপনাতে ২। নানানা, মোরা ভূলিনে ছলনাতে। ১। মন দাও দাও দাও, স্থি দাও পরের হাতে। ২। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে। ১। স্থার শিশির নিমেষে গুকার সুখ চেয়ে তথ ভাল. আন সজল বিমল প্রেম ছল ছল নলিন-নয়ন-পাতে। ২। না, না, না, মোরা ভূলিনে ছলনাতে। ১। রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী আপনি টুটিয়া যায়-হুথ পায় তায় সে.

চির-কলিকা-জনম কে করে বছন চির-শিশির-রাতে। ২। না নানা মোরা ভুলিনে ছলনাতে॥ ১০৯॥ সোহিনী। একতালা। (উত্তর প্রত্যুত্তর) ওগো, দেখি আঁথি তুলে চাও, > 1 তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর। আমি কি ধেন করেছি পান. २। কোন মদিরা রসে ভোর. · আমার চোথে তাই ঘুমঘোর ॥ ছিছিছি! 2 1 স্থি, ক্ষতি কি। ₹ 1 এ ভবে, কেহ জ্ঞানী অতি, কেহ ভোলা মন, কেই সচেতন, কেই অচেতন,

কারো বা নয়নে হাসির কিরণ.

### ( >>< )

কারো বা নয়নে লোর। আমার চোখে শুধু ঘুম ঘোর। ওগো, কেন গো অচল প্রায়, 2 1 হেথা, দাঁড়ায়ে তক্ন ছায় ! २। অবশ হৃদয় ভারে চরণ চলিতে নাহি চায় তাই দাঁডায়ে তরুছায়। । ब्री ब्री ब्री 31 স্থি। ক্ষতি কি। 9 1 এ ভবে. কেহ পড়ে থাকে. কেহ চলে যায়, কেহ বা আলসে চলিতে না চায়. কেহ বা আপনি স্বাধীন, কাহারো চরণে পড়েছে ডোর, কাহারো নয়নে লেগেছে খোর॥ ১১• ( >>0 )

# বাহার। ফেরতা। (প্রশ্নোত্তর)

১। স্থি, সাধ করে যাহা দেবে তাই লইব।

২। আহামরি মরি দাধের ভিধারী তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন।

১। যদি দাও ফুল শিরে তুলে রাখিব।

২। দেয় যদি কাঁটা ?

১। তাও সহিব !

একবার চাও যদি মধ্র নয়ানে,
 অশাধি স্থা পানে

চির জীবন মাতি রহিব !

२। दिन कठिन कठोक मित्न ?

>। ভাও ছদ্যে বিধায়ে চির জীবন ৰহিব।

### ( \$\$\$ )

২। আহা মরি মরি সাধের ভিপারী
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন॥ ১১১ ৫
মিশ্র দেশ। একতালা।
(কথোপকথন)

- ১। সেজন কে স্থি বোঝা গেছে, আমাদের স্থি যারে মনপ্রাণ সঁপেছে!
- ২। ও সে কে, কে !
- ওই যে তরু তলে বিনোদ মালা গলে
   না জানি কোন্ছলে বসে রয়েচে।
- হ। সধি কি হবে!
   ওকি কাছে আসিবে কভু কথা কবে!
   ওকি প্রেম জানে, ওকি বাঁধন মানে,
   ওকি মায়াগুণে মন লয়েছে।
- ১। বিভল আঁথি তুলে আঁথি পানে চার । বেন কোন পথ তুলে এল কোথার !

বেন কোন গানের স্বরে প্রবণ আছে ভরে, বেন কোন্ চাঁদের আলোর মগ্ন হয়েচে! সকলে। সেজন কে স্বি বোঝা গেছে! ১১২॥

মিশ্র মোলার। রূপক।

এমন দিনে তারে বলা যায়।

এমন ঘন ঘোর বরিবার!

এমন মেদ স্বরে

বাদল ঝরঝরে

তপনহীন ঘন তমসার,

এমন দিনে মন ধোলা যায়।

দে কথা গুনিবে না কেহ আর,
নিভ্ত নিৰ্জন চারিধার !
হল্লনে মুখোমুখী
গভীর হুথে হুখী

( >> )

আকাশে জল ঝরে অনিবার জগতে কেহ যেন নাহি আর।

সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব,

কেবল আঁথি দিয়ে আঁথির সুধা পিয়ে হাদয় দিয়ে হাদি-অনুভব, জগতে মিশে গেছে আর সব।

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার! নামাতে পারি যদি মনোভার!

একদা গৃহ কোণে শ্রাবন বরিষণে ছ'কথা বলি যদি কাছে তার, তাহাতে আসে যাবে কিবা কার আছে ত তার পরে বারো মাদ,
উঠিবে কত কথা কত হাদ,
আদিবে কত লোক
কত না হুখ শোক,
সে কথা কোন্ খানে পাবে নাশ,
জগত চলে যাবে বারোমাদ।

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়
বিজ্লি থেকে থেকে চমকায়,

বৈ কথা এ জীবনে

রহিয়া গেল মনে

সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায় ॥ ১১৩ ॥

### ( 324 )

কীর্তনের স্থর। ঝাঁপভাল।

আবার মোরে পাগল করে मिरव (क ! হৃদয় ষেন পাষাণ হেন বিরাপভরা বিবেকে। আবার প্রাণে নৃতন টানে প্রেমের নদী পাষাণ হতে উছল স্রোতে বহায় যদি আবার হুটি নয়নে লুটি क्षप्र इरत निर्व (क ! আবার মোরে পাগল করে দিবে কে !

( 350 )

আবার কবে ধর্ণী হবে ভরুণা গু কাহার প্রেমে আসিবে নেমে স্বরগ হতে করুণা। নিশীথ নভে শুনিব কৰে গভীর গান. যে দিকে চাব দেখিতে পাৰ নবীন প্রাণ, নৃতন প্রীতি আনিবে নিডি কুমারী উষা অরুণা; আবার কবে ধরণী হবে তক্ণা ?

অনেক দিন পরাণহীর ধরণী। বসনাবৃত খাঁচার মত
তামস ঘন বরণী।
নাই সে শাখা নাই সে পাখা
নাই সে পাতা,
নাই সে ছবি, নাই সে রবি
নাই সে গাখা;
জীবন চলে আঁখার জলে
আলোকহীন তরণী;
অনেক দিন পরাণ হীন
ধরণী।

পাগল করে দিবে সে মোরে চাহিয়া। হুদরে এসে মধুর হেসে প্রাণের গান গাহিয়া।

আপনা থাকি ভাসিবে আঁথি আকুল নীরে; ঝরণা সম জগত মম ঝবিবে শিবে। তাহার ৰাণী দিবে গো আনি সকল বাণী বাহিয়া: পাগল করে দিবে সে মোরে ।। ८८८ ॥ ष्टिरोत কীর্ত্তনের হুর। রূপক। খাঁচার পাথী ছিল সোনার খাঁচাটিতে বনের পাথী ছিল বনে। একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে কি ছিল বিধাতার মনে। বনের পাথী বলে খাঁচার পাথী ভাই বনেতে যাই দোঁহে মিলে.

বাঁচার পাথী বলে বনের পাথী আয়,

বাঁচার থাকি নিরিবিলে।

বনের পাথী বলে—না,

আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।

বাঁচার পাথী বলে হায়,

আমি কেমনে বনে বাহিরিব!

বনের পাথী গাহে বাহিরে বসি বসি
বনের গান ছিল যত,
থাঁচার পাথী পড়ে শিথানো বুলি তার
দোঁহার ভাষা ছই মত।
বনের পাথী বলে থাঁচার পাথী ভাই
বনের গান গাও দিখি!
ধাঁচার পাথী বলে বনের পাথী তুমি
বাঁচার গান লহ শিথি!

বনের পাখী বলে — না,
আমি শিখানো গান নাহি চাই!
খাঁচার পাখী বলে — হায়
আমি কেমনে বনগান গাই।

বনের পাখী বলে আকাশ ঘননীল,
কোথাও বাধা নাহি তার ।
খাঁচার পাখী বলে খাঁচাটি পরিপাট
কেমন ঢাকা চারিধার!
বনের পাখী কহে আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।
খাঁচার পাখী কয় নিরালা কোলে বসে
বাঁধিয়া রাথ আপনারে!
বনের পাখী গাহে—না,
সেখা, কোথায় উড়িবারে পাই!

থাঁচার পাথী কহে, হায় মেৰে কোথায় বসিবার ঠাঁই!

এমনি ছই পাধী দোঁহারে ভালবাদে তবও কাছে নাহি পায়। খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুথে মুথে নীরবে চোখে চোথে চায়। ছজনে কেহ কারে ব্ঝিতে নাহি পারে বুঝাতে নারে আপনায়! ত্তজনে একা একা ঝাপটি মরে পাথা, কাতরে কহে, কাছে আয়। বনের পাখী বলে—না. करव थाँ हो युक्ति पिरव दाव। খাঁচার পাখী বলে—হায় মোর শক্তি নাহি উড়িবার॥ ১১৫।

ইমন কল্যাণ। ঝাঁপতাল।
বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ!
সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিখাদ।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে সেথায় ত সোহাগ মিলে,
এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ!!
এথনো ত নিশিশেষে উঠে নিকো ভকতারা।
এথনো ত রাধিকার ভকায়নি আঞ্ধারা!
সেথাকার কুঞ্জগৃহে পূজা ঝরে গেল কিছে,
চকোর হে, সেই চন্দ্রম্থে ফুরায়ে কি গেল হাদ ?
১১৬॥

ভৈরবী। ঝাঁপতাল।
আজ তোমারে দেখ্তে এলেম
অনেক দিনের পরে।
ভর নাইক স্থাথ থাক
অধিক ক্ষণ থাক্ব নাক,
আসিয়াছি হু' দণ্ডের ভরে।

দেখ্ব শুধু মুখখানি
শুন্ব ছটি মধুর বাণী
আড়াল থেকে হাসি দেখে
চলে যাব দেশাস্তরে॥ ১১৭॥

বিভাস। একতালা। সারা বরষ দেখিনে, মা, মা তুই আমার কেমন

ধারা।

নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়ন তারা। এলি কি পাষাণী ওরে

দেখ্ব তোরে অশৈথি ভোরে,

কিছুতেই থামে না যে মা, পোড়া এ নয়নের ধারা।

7 74 1

বারোয়া। ঝাঁপতাল।
মা, আমি তোর কি করেছি!
শুধু তোরে জন্ম ভোরে মা বলেরে ডেকেছি।

চির জীবন পাষাণীরে, ভাসালি জাধিনীরে
চিরজীবন হঃখানলে দহেছি।
জাধার দেখে তরাসেতে চাহিলাম তোর কোলে
বেতে,

আমারে ত কোলে তুলে নিলিনে !
মা-হারা বালকের মত কোঁদে বেড়াই অবিরত 
এ চোথের জল মুছায়ে ত দিলিনে !
সম্ভানেরে ব্যথা দিয়ে যদি মা তোর জ্ডায় হিয়ে
ভাল, ভাল, তাই তবে হোক্, অনেক হঃখ সয়েছি॥
১১৯॥

রামপ্রসাদীস্থর।
আমিই শুধু রইস্থ বাকি !
বা ছিল তা গেল চলে, রৈল যা' তা'কেবল ফাঁকি !
আমার বলে ছিল যারা
আরু ত তারা দেয় না সাড়া,

( >>> )

কোণায় তারা কোণায় ভারা কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি।

বল্ দেখি মা শুধাই তোরে
আমার কিছু রাথ্লি নেরে,
আমি কেবল আমার নিয়ে কোন্ প্রাণেতে বেঁচে
থাকি॥ ১২০॥

টোড়ি। ঝাঁপতাল।
আবার কি আমি ছাড়ব তোবে!
মন দিয়ে মন নাইবা পেলেম, জোর করে রাখিব
ধরে।

শৃত্ত করে কদরপ্রি,

মন যদি করিলে চুরি,

তুমিই তবে থাক সেথার শুনা ক্লর পূর্ণ করে॥
॥ ১২১॥

#### ল্লিড। একডালা।

বেতে হবে আর দেরি নাই।
পিছিরে পড়ে র'বি কত সঙ্গীরা যে গেল সবাই।
আররে ভবের খেলা সেরে,
আঁখার করে এসেছেরে,
পিছন কিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস্রে
ভাই।
খেলতে এল ভবের নাটে নতুন লোকে নতুন খেলা,

নামিরে দেরে প্রাণের বোঝা, আরেক দেশে চল্রে সোজা, নতুন করে বাঁধবি বাসা, নতুন খেলা খেল্বি লে ঠাঁই ॥ ১২২ ॥

হেণা হতে আয়রে সরে' নইলে তোরে মারবে

চেলা।

খট। ঝাঁপতাল।

আমার বাবার সময় হল আমায় কেন রাখিস্ ধরে, চোখের জলের বাঁধন দিয়ে বাঁধিস্নে আর মায়া ডোরে।

ফ্রিয়েছে জীবনের ছুটি, ফিরিয়ে নে তোর নয়ন হুটি, নাম ধরে আর ডাকিস্নে ভাই বেতে হবে দ্বরা করে॥ ১২৩॥

ইমন কল্যাণ। একডালা।
পথহারা তুমি পথিক যেন গো স্থথের কাননে
ওগো যাও কোথা যাও!
স্থথে চলচল বিবশ বিভল পাগল নয়নে
ওগো চাও কারে চাও!
কোথা চলে গেছে উদাস হাদর
কোথা পড়ে আছে ধরণী!

ষারার ভরণী বাহিরা বেন গো

মারাপুরী পানে ধাও !

কোনু মারাপুরী পানে ধাও ॥ ১২৪ ॥

দেশ। একতালা।

(कर्लाभक्थम।)

। কেলো সধি কে, পরাইরা চুলে
 সাধের বকুল ফুল হার!
 আধফুটো জুইগুলি ষতনে আনিরা জুলি
 কৈলো কেলো ফুলসর সাজে
 সাজারে আমারে সধি আজ!
 জুলে কেলো চঞ্চলকুত্তল কপোলে পজিছে বারবার।
 ২। আজি এত শোভা কেন,আনন্দে বিবশা হেন,
 বিশাধরে হাদি নাহি ধরে লাবণা ঝিরমা পজে

ধরাতলে।

স্থি তোরা দেখে বা দেখে বা, ভক্তণ তমু এত রূপ রাশি বহিতে পারে না ব্রি আহার । ১২৫ ॥

হাম্বীর। কাওয়ালি। कितारता ना प्रशानि, तानी, अला तानी। ত্রভঙ্গ তরঙ্গ কেন আজি স্থনয়নি. হাসিরাশি গেছে ভাসি. কোন্ ছথে স্থামুখে নাহি বাণী। আমারে মগন কর তোমার মধুর করপরশে স্থাসরসে। প্রাণমন পুরিয়া দাও নিবিড় হরষে; হের শশি ফুপোভন, সঙ্জনি, স্থলর রম্বনী. ভৃষিত মধুপদম কাতর হৃদয় মম,— কোন্ প্রাণে আজি ফিরাবে তারে পাবাণা ?১২৩। হামীর। চৌতাল।

গহন ধন বনে, পিয়াল ভমাল সহকার ছারে, সন্ধা বারে, তৃণ শরনে মুগ্ধ নরনে রয়েছি বসি। শ্যামল পল্লব ভার অশাধারে মর্ম্মরিছে,

বায়্ভরে কাঁপে শাখা,

বকুল দল পড়ে ধসি। স্তব্ধ নীড়ে নীরব বিহগ, নিস্তবেদ নদী প্রাস্তে অরণ্যের নিবিড় ছারা। ঝিলিমস্তে তক্তাপূর্ণ জলস্থল শ্নাতল,

ন্ত্রে ভ্রাচরে স্বপনের মায়া।

নিৰ্জ্জন হাদরে মোর জাগিতেছে সেই মুখশশি ৷১২৭

নট্কিন্ত। ধামার। সাঞ্চাব তোমারে হে সূল দিয়ে দিরে, নানা বরণের বনসূল দিরে দিরে; আজি বসস্ত রাতে পূর্ণিমা চক্র করে,
দক্ষিণ পবনে প্রিয়ে,
সাজাব ভোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে॥ ১২৮

নট। চৌতাল।

মন জানে মনোমোহন আইল, মন জানে সৰি ! ডাই কেমন করে আজি আমার প্রাণে। ডারি সৌরভ বহি বহিল কি সমীরণ আমার পরাণ পানে ॥ ১২৯॥

জয়জয়ন্তী। ধামার।
হিয়া কাঁপিছে হুথে কি হুথে স্থি,
কেন নয়নে আসে বারি।
আজি প্রিয়তম আসিবে মোর ঘরে,
বল কি করিব আমি স্থি।

দেখা হলে সখি সেই প্রাণ বঁধুরে কি বলিব নাহি জানি. त्म कि ना कानित्व मिथ ब्राइट्ड श क्रम्राइ. না বুৰো কি ফিরে যাবে স্থি। ১৩ । মিশ্র—আড়াঠেকা। नीवर वक्नी (एथ यथ क्लाइनाव। ধারে ধীরে অতি ধীরে - অতি ধীরে গাও গো। ঘুম-ঘোরময় গান বিভাবরী গায়, রজনীর কণ্ঠ সাথে স্থকণ্ঠ মিলাও গো! নিশার কুহক বলে নীরবতা-সিদ্ধৃতলে মগ হয়ে খুমাইছে বিশ্ব চরাচর; প্রশাস্ত সাগরে হেন, তরঙ্গ না তুলে ধেন অধীর-উচ্ছ্যাসময় সঙ্গীতের স্বর! তটিনী কি শাস্ত আছে! বুমাইয়া পড়িয়াছে বাতাদের মৃত্ হস্ত পরশে এমনি,

ভূলে যদি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চুমে
সে চুম্বন ধ্বনি তনে চমকে আপনি!
তাই বলি অতি ধীরে—অতি ধীরে গাও গো!
রক্ষনীর কঠ সাথে স্থক ঠ মিলাও গো! ১০১ ॥

কালাংড়া—থেমটা।

দেখে বা—দেখে বা—দেখে বালো তোরা

সাধের কাননে মোর

(আমার) সাধের কুস্থম উঠেছে ফুটিয়া,

মলর বহিছে স্থরভি লুটিয়া রে:—

(হেথা, জোছনা ফুটে

তটিনী ছুটে

প্রমোদে কানন ভোর।

আয় আয় সথি আয় লো হেথা

হুলনে কহিব মনের কথা,

তুলিব কুস্থম ছজনে মিলি রে—
(স্থাপে) গাঁথিব মালা,
গণিব ভারা,
করিব রজনী ভোর !
একাসনে বিদি গাহিব গান
স্থাপের স্থপনে কাটাব প্রাণ,
ধেলিব ছজনে মনেরি থেলা রে
(প্রাণে) রহিবে মিলি
দিবস নিশি
আধো আধো বুম বোর ॥ ১৩২ ॥

ঝিঁঝিট সিন্ধু। কাওরালি।
সমূখেতে বহিছে তটিনী,ছটি তারা আকাশে ফুটিরা।
বায়ু বহে পরিমল লুটিরা।
সাঝের অধর হতে, সান হাসি পড়িছে টুটিরা।

দিবস বিদায় চাহে, ষমুনা বিলাপ গাহে সামাক্রের রাঙ্গা পায়ে কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া! এস বঁধু তোমায় ডাকি, দৌহে হেথা বসে থাকি আকাশের পানে চেয়ে জলদের থেলা দেখি, সাঁথি পরে তারাগুলি একে একে উঠিবে ফুটিয়া। ১৩৩॥

বেহাগ। কাওয়ালি।

চরাচর সকলি মিছে মারা, ছলনা, কিছুতেই ভূলিনে আর, আর আর নারে, মিছে ধ্লিরাশি লয়ে কি হবে ? সকলি আমি কেনেছি, সবি শৃক্ত শৃক্ত ছারা। সবি ছলনা!

দিন রাত যার লাগি সুথ ধুথ না করিছ জ্ঞান, পরাণ মন সকলি দিয়েছি, তা হতেরে কিবাপেছ? কিছু না, সবই ছলনা! ১৩৪॥ মিশ্র। একতালা।

কুলে ফুলে চলে চলে বহে কিবা মূছবার—
তটিনী হিলোল তুলে কলোলে চলিয়া যায়।
পিক কিবা কুঞ্জে কুছে কুছ কুছ গায়—
কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হার!
১৩৫ ম

বাহার। কাওয়ালী। হায়রে সেইত বসস্ত ফিরে এল, জন্মের বস্তু ফুরার!

সব মর্ক্ষয়, মলয় অনিল এসে কেঁদে শেষে ফিরে চলে বার।

কত শত কুল ছিল হৃদয়ে, ঝরে গেল, আশালতা ওকাল,

পাধীগুলি দিকে দিকে চলে বায়। গুকান পাতায় চাকা বসত্তের মৃত কার, প্রাণ করে হার হার !
ফুরাইল সকলি !
প্রভাতের মৃত্ হাসি, ফুলের রূপরাশি,
ফিরিবে কি আর ?
কিবা জোছনা ফুটিত রে ! কিবা যামিনী !
সকলি হারাল,
সকলি গেলরে চলিয়া, প্রাণ করে হার হার ! ১৩৬॥

বাহার। কাওয়ালী।

পুলেদে তরণী থুলেদে তোরা, স্রোত বহে যার যে।

মক্ষ মক্ষ অক ভকে নাচিছে তরক রঙ্গে,

এই বেলা খুলেদে!
ভাকিরে ফেলেছি হাল, বাতাসে পুরেছে পাল
স্বোতমুধে প্রাণ মন যাক্ ভেসে যাক্,
বে বাবি আমার সাথে এই বেলা আর রে! ১৩৭॥

বাহার। আড়াঠেকা। এ কি হরষ হেরি কাননে ! পরাণ আকুল, স্বপন বিক্সিত মোহ মদিরাময় নয়নে ! ফুলে ফুলে করিছে কোলাকুলি, বনে বনে বহিছে সমীরণ নব পল্লবে হিল্লোল তুলিয়ে, বসস্ত পরশে বন শিহরে. কি জানি কোথা পরাণ মন ধাইছে বসস্ত সমীরণে! ফুলেতে গুয়ে জোছনা, হাসিতে হাসি মিলাইছে. মেৰ ঘুমায়ে ঘুমায়ে ভেসে যার, ঘুমভারে অলগা বস্থারা---দূরে পাপিয়া পিউ পিউ রবে ডাকিছে সধনে।১৩৮॥

বিঁৰিট থাছাল। একভালা। সকলি ফুরাল স্বপন প্রায় ! (कांश (म नुकान' (कांश (म हात्र ! কুম্বম কানন হয়েছে মান পাৰীরা কেন রে গাছে না গান. (ও) সব হেরি শৃত্তময়—কোণা সে হায়! কাহার তরে আর ফুটিবে ফুল, মাধবী মালতী কেঁদে আকুল ! সেই যে আদিত তুলিতে জল সেই যে আসিত পাডিতে ফল (৪) সে আর আসিবে না—কোণা সে হায় !১০৯॥

গৌড় মলার। চৌতাল।
গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া,
বে ভিমিত দশদিশি, ভভিত কানন,

সব চরাচর আকুল—কি হবে কে আনে, বোরা রজনী, দিকললনা ভরবিভলা। চমকে চমকে সহসা দিক উজ্ঞলি, চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজ্ঞলী, থর থর চরাচর পলকে ঝলকিয়া, বোর তিমিরে ছার গগন মেদিনী; শুরু শুরু নীরদ গরজনে স্কর্ম আধার সুমাইছে, সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ কড় কড় বাজ।

 ক্টাব যতনে কেতকী কদম অগণন,
মাধাব বরণ ফুলে ফুলে—
পিরাব নবীন সলিল, পিরাসিত তরুলতা,
লতিকা বাঁধিব গাছে তুলে।
বনেরে সাজারে দিব গাঁথিব মুক্তাকণা
পল্লব শ্রাম ছক্লে,
নাচিব স্থি সবে নব ঘন উৎসবে,
বিকচ বকুল তরুমূলে! ১৪১ ॥

পুরবী। কাওয়ালি।

বে ফুল ঝরে সেইত ঝরে
ফুল ত থাকে ফুটতে,
বাতাস তারে উড়িরে নে যার
মাটি মেশার মাটিতে!

शक मिला शांत्र मिला, ফুরিয়ে গেল খেলা ! ভালবাসা দিয়ে গেল. जारे कि **(ह**नारकना ! 382 ॥ ভৈৰবী। ঝাঁপতাল। কেন এলি রে, ভাল বাসিলি, ভালবাসা পেলিনে ! কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চলে গেলিনে ! সংসার কঠিন বড কারেও সে ডাকে না. কারেও সে ধরে রাথে না. বে থাকে সে থাকে, আর বে যার সে যার কারো তরে ফিরেও না চার। হার হার এ সংসারে যদি না পরিল আত্তমের প্রাণের বাসনা. চলে वांख, ज्ञानमूर्थ शीरत्र शीरत किरत वांख থেকে ৰেভে কেহ বলিবে না!

জোমার ব্যথা তোমার অঞ্চ তুমি নিয়ে যাবে আনুরত কেছ অঞ্চ ফেলিবে না॥ ১৪০ ॥

মিশ্র। কাওয়ালী। কত বার ভেবেছিত্ব আপনা ভূলিয়া, তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া ৷ চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশি গোপনে ভোমারে স্থা কত ভালবাসি ! ভেবেছিমু কোথা তুমি স্বর্গের দেবতা কেমন তোমারে কব প্রণয়ের কথা ? ভেবেছিত্ব মনে মনে দূরে দুরে থাকি চিরজন্ম সঙ্গোপনে পৃঞ্জিব একাকী; কেই জানিবে না মোর গভীর প্রণয় কেছ দেখিবেনা মোর অশ্রবারি চয়। আপনি আর্জিকে ধবে গুধাইছ আসি কেমনে প্রকাশি কর কত ভালবাসি ? ১৪৪ 🛭

तम। बाजार्कका। দেখারে দে কোথা আছে একটু বিরল ! এই শ্রিরমান মুখে তোমাদের এত স্থাৰ वन दिश्व कार्य थाएं डानिय अवन १ কি না করিয়াছি তব বাড়াতে আমোদ কত কটে করেছিত্ব অশ্রবারি রোধ। কিছ পারিনে যে সথা যাতনা থাকেনা ঢাকা মর্শ্ম হ'তে উচ্ছু দিয়া উঠে অঞ্জল ! ব্যথায় পাইয়া ব্যথা যদি গো স্থ্যাতে ক্থা ব্দনেক নিভিত তবু এ হৃদি অনল। কেবল উপেক্ষা সহি বলগো কেমনে রহি क्यान वाहित युथ शामित क्वत P Seen ৰাগেঞী। আড়াঠেকা। অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া. গেছে হব, গেছে হব, গেছে আশা ফুরাইরা।

সমুথে অনস্ত রাত্রি, আমরা ছজনে যাত্রী,
সমুথে শরান সিন্ধু, দিখিদিক হারাইরা!
জলধি রবেছে স্থির, ধৃধৃ করে সিন্ধুতীর,
প্রশাস্ত স্থনীল নীর নীল শৃত্যে মিশাইয়া।
নাহি সাড়া নাহি শক্, মল্লে ধেন সব স্থন,
রজনী আসিছে বিবে, ছই বাহু প্রসারিয়া।
১৪৬॥

মিশ্র বাহার। আড়াঠেকা।

গা সথি, গাইলি যদি, জাবার সে গান, কত দিন গুনি নাই ও প্রাণো তান। কথনো কথনো যবে নীরব নিশীথে একেলা রয়েছি বসি চিস্তা-মগ্ন চিতে,— চমকি উঠিত প্রাণ কে যেন সার সে গান তুই একটি কথা তার পেতেছি গুনিতে! হাহা সধি সে দিনের সব কথা গুলি
প্রাণের ভিতরে ধেন উঠিছে আকুলি—
যে দিন মরিব সধি গাস্ ওই গান
গুনিতে গুনিতে ধেন যায় এই প্রাণঃ ১৪৭॥

গৌড়সারং। বং।
আধার শাখা উজল করি,
হরিত পাতা ঘোমটা পরি,
বিজন বনে, মালতী বালা

আছিস্ কেন ফ্টিরা ? শোনাতে তোরে মনের ব্যথা শুনিতে তোর মনের কথা পাগল হয়ে মধুপ কভ্

আদে না হেপা ছুটিয়া। মলয় তব প্ৰাণয় আশে ত্ৰমে না হেপা আকুল খাদে, ( >4. )

পার না টাদ দেখিতে ভোর সরমে মাধা মুধানি ! শিরুরে ভোর বসিরা থাকি মধুর স্থরে বনের পাধী **লভিয়া ভোর স্থ্রভি খাস** বার না তোরে বাথানি ৷১৪৮ গৌডসারং। যৎ। হৃদয় মোর কোমল অতি সহিতে মারে রবির জ্যোতি লাগিলে আলো সর্মে ভয়ে মরিয়া বার মরমে, ভ্ৰমর মোর বসিলে পাশে তরাদে অ'থি মুদিয়া আদে, ভুতৰে ৰূৱে পড়িতে চাহি আকুল হয়ে সরমে।

কোমল দেহে লাগিলে বার পাপড়ি মোর ধসিয়া যায় পাতার মাঝে ঢাকিয়া দেহ রয়েছি তাই লুকারে। অ'ধার বনে রূপের হাসি চালিব সদা স্থরভি রাশি অ'ধার এই বনের কোলে মরিব শেষে গুকারে॥ ১৪৯॥ সিশ্ব ঝিঁঝিট। কাওয়ালী। হাসি কেন নাই ও নয়নে 1 ভ্ৰমিতেছ মলিন আননে! দেখ সথি অ'াথি তুলি ফুলগুলি ফুটেছে কাননে। ट्यांचारत मनिन पिथ क्रानता काँपिष्ट मिन, সুধাইছে বনগভা কত কথা আকুল বচনে।

এস সধি এস হেথা, একটা কহগো কথা, বল সধি কার লাগি পাইয়াছ মনোব্যথা, বল সধি মন ভোর আছে ভোর কাহার স্বপনে ?

> চায়ানট। কাওয়ালী। আয় তবে সহচরি. হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি খিরি খিরি. গাছিবি পান। व्यान তবে वीवा, সপ্তম স্থরে বাঁধু তবে তান। পাশরিৰ ভাবনা, পাশরিব যাতনা, রাধিব প্রমোদে ভরি মনপ্রাণ দিবানিশি.

## ( >60 )

আন তবে বীণা, সপ্তম স্থরে বাঁধ তবে তান্। हाल' हाल' ममध्य. ঢাল' ঢাল' জোছনা! সমীরণ বচে ষা'রে क्ल क्ल हिन हिन : উল্পিত তটিনী.— উথলিত গীতরবে খুলে দেরে মন প্রাণ॥১৫১॥ গৌরী। কাওয়ালী। ্ আমি, স্বপনে রয়েছি ভোর. স্থি, আমারে জাগায়োনা। আমার সাধের পাধী---্যারে, নয়নে নয়নে রাখি তারি, স্বপনে রয়েছি ভোর আমার, স্বপন ভাঙ্গায়ো না।

কাল, ফুটিবে রবির হাসি, কাল, ছুটিবে তিমির রাশি, কাল, আসিবে আমার পাণী ধীরে, বসিবে আমার পাশ। ধীরে, গাহিবে স্থথের গান, ধীরে. ডাকিবে আমার নাম, ধীরে, বয়ান তুলিয়া, নয়ন খুলিয়া হাসিবে স্থাের হাস। আমার কপোল ভরে শিশির পড়িবে ঝরে. নয়নেতে জল, অধ্বেতে হাসি, মরমে রচিব মরে। তাহারি স্বপনে আজি মুদিয়া বুয়েছি আঁথি.

কথন আসিবে প্রাতে
আমার সাধের পাখি,
কথন জাগাবে মোরে
আমার নামটা ডাকি! ১৫২॥

পিল। থেমটা। বল্, গোলাপ মোরে বল্, তই ফুটিবি স্থি কবে ? ফুল, ফুটেছে চারি পাশ চাঁদ. হাসিছে স্থা হাস, বায়ু, ফেলিছে মৃত্ খাস, পাথী, গাইছে মধুরবে, তুই ফুটিবি, স্থি, কবে 🤊 প্রাতে, পড়েছে শিশির-কণা, माँद्य, वहिट्ड प्रथिना वांत्र, কাছে, ফুলবালা সারি সারি,

দ্বে, পাতার আড়ালে সাঁজের তারা
ম্থানি দেখিতে চায়।
বায়ু, দ্র হতে আদিয়াছে —
যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে,
কচি কিশলয় গুলি
রয়েছে নয়ন তুলি,
তুই ফুটিবি দথি কবে ? ১৫৩॥

বেহাগ। ধেমটা।
বলি, ও আমার গোলাপ বালা,
বলি, ও আমার গোলাপ বালা,
তোল' মুখানি, ভোল' মুখানি,
কুত্ম কুঞ্জ কর আলো।
কিসের সরম এত ?
কিসের সরম এত ?

বলি.

## ( >44 )

স্থি, পাতার মাঝারে লুকায়ে মুখানি কিসের সরম এত ? বালা, ঘুমায়ে পড়েছে ধরা, স্থি, ঘুমায় চন্দ্র তারা, लिए, घूमाय मिक् वानाता, প্রিয়ে, সুমায় জগত যত। স্থি, বলিতে মনের কথা বল, এমন সময় কোণা ? প্রিয়ে, তোল' মুখানি আছে গো আমার প্রাণের কথা কত! আমি, এমন সুধীর স্বরে मिश, कहिर जामात्र कार्न, প্রিয়ে. স্থপনের মত সে কথা স্বাসিয়ে পশিবে তোমার প্রাণে।

ভবে, মুথানি তুলিয়া চাও! স্থারে, মুখানি তুলিয়া চাও! **স্থি,** একটি চুম্বন দাও! গোপনে একটি চুম্বন চাও! স্থি, তোমারি বিহ্গ আমি বালা, কাননের কবি আমি, আমি, সারারাত ধরে, প্রাণ, করিয়া, তোমারি প্রণয় পান, ऋ (थ.) मात्रां मिन धरत शाहित मञ्जी. তোমারি প্রণয় গান। স্থি, এমন মধুর স্বরে আমি, গাছিব দে সব গান. দুরে, মেবের মাঝারে আবরি তমু

ঢালিব প্রেমের তান---

( >4> )

তবে, মজিয়া সে প্রেম-গানে,
সবে, চাহিবে আকাশ পানে,
তা'রা, ভাবিবে গাইছে অপদর কবি
প্রেম্বনীর গুণ গান।
তবে, মুখানি তুলিয়া চাও!

তবে, মুখান তালগা চাও!

কথীরে, মুখানি তুলিগা চাও!

নীরবে, একটি চুখন দাও,
গোপনে একটি চুখন চাও! ১৫৪॥

#### বেহাগ।

মেৰেরা চলে চলে বার,
চাঁদেরে ভাকে "আর আল্ল"
বুম বোরে বলে চাঁদ, কোথার—কোথার !
না জানি কোথা চলিরাছে!
কি জানি কি বে সেথা আছে!

আকাশের মাঝে চাঁদ চারিদিকে চার।
স্থদ্রে—অতি—অতিদ্রে,
ব্ঝিরে কোন স্থর পুরে
তারাগুলি ঘিরে বসে বাঁশরি বাজার!
মেঘেরা তাই হেসে হেসে
আকাশে চলে ভেসে ভেসে,
পুকিরে চাঁদের হাসি চুরি করে বার। ১৫৫॥

शिनु। य९।

গোলাপ স্ব কৃটিরে আছে
মধুপ হোতা বাস্নে—
ক্লের মধু লুটিতে গিরে
কাঁটার বা থাস্নে!
হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা,
শেকালী হেথা কুটিয়ে—

ভদের কাছে মনের বাধা
বল্রে মুধ ফ্টিরে !
ভ্রমর কহে "হোধার বেলা
হোধার আছে নলিনী—
ভদের কাছে বলিবনাকো
আজিও বাহা বলিনি !
মরমে বাহা গোপন আছে
গোলাপে ভাহা বলিব,
বলিতে যদি অলিতে হর
কাঁটারি বারে অলিব ! " >৫৬ 8

কেদারা। একডালা।
বোগিহে, কে তুমি হাদি-আসনে।
বিভূতি ভূষিত গুল্ল-দেহ,
নাচিছ দিক-বসনে।

মহা-আনন্দে পুলক কায়, গলা উথলি উছলি ধার, ভালে শিশুশশি হাসিয়া চায়, জুটাজুট-ছায় গগনে। ১৫৭ B

বেহাগড়া। ঝাঁপতাল।
দেখ চেয়ে দেখ ঐ কে এসেছে!
চাঁদের আলোতে কার হাসি হাসিছে!

● অবর ত্রার খুলিয়ে দাও,
প্রাণের মাঝারে তুলিরে লও,
ফুলগন্ধ সাথে তার স্থবাস ভাসিছে । ১৫৮॥

পুরবী। কাওরালি।

ঐ কে আমার ক্ষিরে ডাকে!

ফিরে বে এসেছে তারে কে মনে রাখে!
আমি চলে এফু বলে কার বাবে ব্যথা!

কাহার মনের কথা মনেই থাকে !
আমি শুধু বৃঝি দখি দরল ভাষা !
সরল হৃদর সরল ভালবাসা ।
ভোমাদের কত আছে কত মন প্রাণ,
আমার হৃদর নিরে কেলোনা বিপাকে । ১৫৯॥

বেহাগ। কাওরালি।

এ কি অথ । এ কি মারা !

এ কি প্রমনা। এ কি প্রমনার ছারা!

আহা কে গো তুমি মলিন বরনে,

আধ-নিমীলিত নলিন নরনে,

বেন আপনারি হনর শরনে

আগনি রবেছ লীন।
ভোষাতরে সবে রবেছে চাহিরা,
ভোষা লাগি পিক উঠিছে গাহিরা.

ভিপারী সমীর কানন বাহিরা
ফিরিতেছে সারাদিন !
বেন শরতের মেঘথানি ভেসে
টাদের সভাতে দাঁড়ারেছ এসে
এখনি মিলাবে স্নান হাসি হেসে
কাঁদিয়া পড়িবে ঝরি ।
ভাগিছে পূর্ণিমা পূর্ণ নীলাম্বরে
কাননে চামেলি ফুটে থরে থরে
হাসিটি কথন্ ফুটবে অধরে
রয়েছি তিয়ায় ধরি' ! ১৬০ ॥

মিশ্র ঝিঁঝিট। কাওয়ালি।
আহা, আজি এ বসত্তে এত ফুল ফুটে,
এত বাঁশি বাজে, এত পাথী গায়।
স্থীর হৃদয় কুসুমকোমল
ফার অনাদ্রে আজি বরে বায়।

কেন কাছে আস, কেন মিছে হাস,
কাছে বে আসিত সে ত আসিতে না চার!
হথে আছে যারা, হথে থাক্ তারা,
হথের বসত্ত হথে হোক্ সারা,
ছথিনী নারীর নয়নের নীর
হথীজনে যেন দেখিতে না পার।
তারা দেখেও দেখে না, তারা ব্রেও বুরো না,
তারা ফিরেও না চার! ১৬১॥

সোহিনী। থেমটা।
চাঁদ হাস হাস !
হারা হদর হট কিরে এসেছে !
কত হথে কত দ্রে
আঁখার সাগর বুরে
সোধার তরণী হটি তীরে এসেছে !

মিলন দেখিবে বলে
ফিরে বায়ু কুতৃহলে,
চারিধারে ফুলগুলি ঘিরে এসেছে। ১৬২ ॥

টোড়ি। ঝাঁপতাল।
ছথের মিলন টুটিবার নয়।
নাহি আর ভয় নাহি সংশয়।
নয়ন সলিলে বে হাসি ফুটে গো
রয় তাহা রয়, চিরদিন রয়। ১৬০॥

সিন্ধ কাষি। কাওয়ালি।

এই কথা বল সথি, বল আর বার,
ভাল বাস মোরে ভাহা বল বার বার!
কতবার গুনিয়াছি তব্প আবার বাচি,
ভাল বাস মোরে ভাহা বলগো আবার।১৬৪॥

মূলতান। আড়াঠেকা।

কৈ তুমি গো খুলিয়াছ অর্গের ছ্য়ার ?

চালিতেছ এত স্থুখ, ভেলে গেল—গেল বুক—

যেন এত স্থুখ হানে বরে না গো আর!

তোমার চরণে দিয়ু প্রেম-উপহার,

না যদি চাও গো দিতে প্রতিদান তার,

নাই বা দিলে তা' মোরে, থাক' হাদি আলো করে

হদয়ে থাকুক্ জেগে সৌন্দর্য্য তোমার! ১৬৫॥

বিনিট। আড়াঠেকা।

কিছুই ত হোল না!

সেই সব—সেই সব—সেই হাহাকার রব
সেই অঞ্চ বারিধারা, হুদর বেদনা।

কিছুতে মনের মাঝে শাস্তি নাহি পাই

কিছুই না পাইলাম বাহা কিছু চাই!

# ( 367 )

ভালত গো বাসিলাম—ভালবাসা পাইলাম, এখনতো ভালবাসি—তব্ও কি নাই। ১৬৬।

ললিত। থেমটা।

चन, निनी (थानर्शा चौथि,

খুম এথনো ভাঙ্গিল না কি!

দেশ, ভোমারি ছয়ার পরে

স্থি এসেছে ভোমারি রবি।

ত্তনি প্রভাতের গাণা মোর

দেশ ভেকেছে বুমের খোর,

দেখ অগৎ উঠেছে নয়ন মেলিয়া

ন্তন জীবন লভি।

ভবে ভূমি কি সন্ধনি, কাগিবে না কো

আমি বে তোমারি কবি।

व्यंडिपिन चानि, व्यंडिपिन शनि,

প্ৰতিদিন গান গাহি,

প্রতিদিন প্রাতে শুনিরা সে গান ধীরে ধীরে উঠ চাহি। षाक्षित जामि क्या कि विश्व कि আর ত রঙ্গনী নাহি। আজিও এগেচি উঠ উঠ স্থি. আর ও রজনী নাহি। স্থি-শিশিরে মুখানি মাজি. স্থি-লোহিত বসনে সাজি, দেখ--বিমল সরসী আরসীর পরে অপরপ রপ রাশি। থেকে থেকে ধীরে হেলিয়া পডিয়া নিজ মুথ ছায়া আধেক হেরিয়া. ল্লিত অধ্যে উঠিবে ফটিয়া সরমের মৃত্ হাসি । ১৬৭ ।

সরফর্দা। বাঁপতাল। ওকি দথা কেন মোরে কর তির্দ্ধার গ धक है वित वित्राल, काँ निव य यन श्राल তাতেও কি আমি বল করিত্ন তোমার ? মুছাতে এ অশ্বারি বলিনি তোমায়-এক্টু আদরের তরে ধরিনি ত পায়---তবে আর কেন স্থা এমন বিরাগ-মাথা ক্রকৃটি এ ভগ্নবুকে হান বার বার! জানি জানি এ কপাল ভেঙ্গেছে যথন অশ্রবারি পারিবে না গলাতে ও মন-পথের পথিকো যদি মোরে হেরি যার কাঁদি তব্ও অটল রবে হদর তোমার। ১৬৮॥

বাহার। ঝাঁপতাল। গেল গেল নিয়ে গেল এ প্রণয় স্রোতে। বাবনা বাবনা করি—ভাসায়ে দিলাম তরী

উপায় না দেখি আর এ তরঙ্গ হোতে। দাঁড়াতে পাইনে স্থান, ফিরিতে না পারে প্রাণ वायुरवर्ग हिल्यां हि मानदाद भर्थ। জানিমুনা গুনিমুনা কিছুনা ভাবিমু অন্ধ হোয়ে একেবানে তাহে ঝাঁপ দিমু ! এতদুরে ভেসে এদে. ভ্রম যে বুঝেছি শেষে, এখন ফিরিভে কেন হয়গো বাসনা ? আগে ভাগে অভাগিনী কেন ভাবিলি না ? **এখন যে দিকে চাই কুলের উদ্দেশ নাই** সমুপে আসিছে রাত্রি আঁধার করিছে বোর। স্রোড-প্রতিকৃলে যেতে, বল যে নাই এ চিত্তে শ্রম্ভ ক্রান্ত অবসর হোরেছে হৃদয় মোর। ১৬৯।

মিশ্র ছারানট। কাওরালি। কেন গো সে মোরে বেন করে না বিখাস ? কেন গো বিষয় কাঁথি আমি যবে কাছে থাকি ? কেন উঠে মাঝে মাঝে আকুল নিখান ?

আদর করিতে মোরে চায় কতবার

সহসা কি ভেবে যেন ফেরে সে আবার !

নত করি ছনয়নে, কি যেন ব্ঝায় মনে

মন সে কিছুতে বেন পায় না আখান !

আমি যবে ব্যপ্ত হোরে ধরি তার পাণি—

সে কেন চমকি উঠি লয় তাহা টানি ।

আমি কাছে গেলে হায়,

সে কেন গো সোরে যায় ?

মলিন হইয়া আদে অধর সহাস। ১৭০ য়

বেহাগড়া। কাওরালি। ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এসহে। মধুর হাসিরে ভালবেস হে। ছদর কাননে ফুল ফুটাও
আধ নয়নে স্থি চাও, চাও,
পরাণ কাঁদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেস হে ।১৭১॥

বেলোরার—কাওরালি।
ওকি সধা মৃছ অঁথি আমার তরেও কাঁদিবে কি
কে আমি বা, আমি অতি অভাগিনী,

আমি মরি, তাহে ছথ কিবা !
পড়েছিত্ব চরণতলে, দ'লে গেছ দেখনি চেরে,
গেছ' গেছ', ভাল, ভাল, তাহে ছথ কিবা ! ১৭২।

ভৈরবী। একতালা।
সোনার পিঞ্চর ভাঙ্গিরে আমার
আপের পাণীটি উড়িরে বাক্!
সে বে হেথা গান গাছে না,
সে বে মোরে আর চাহে না,

স্থাপুর কানন হইতে সে ধে
গুনেছে কাহার ডাক,
পাথীটি উড়িয়ে যাক্!
মুদিত নয়ন ধুলিয়ে আমার
সাধের স্থপন যায়রে যার;
হাসিতে অশ্রতে গাঁথিয়া গাঁথিয়া
দিরেছিফু তার বাহুতে বাঁধিয়া,

ष्वाभनात मत्न कैं। निया कैं। निया

ছিড়িয়া কেলেছে হাররে হার সাথের স্থপন যাররে থার ! যে যার সে যার ফিরিরে না চার, যে থাকে সে গুধু করে হার হার নরনের জ্ল নয়নে গুকার, মরুমে লুকার স্থাশা। বাধিতে পারে না আদরে সোহাগে,
রক্ষনী পোহার, ঘুম হতে জাগে,
হাসিরা কাঁদিরা বিদার সে মাগে,
আকাশে তাহার বাসা।
যার যদি তবে যাক্,
একবার তবু ডাক্!
কি জানি যাদরে প্রাণ কাঁদে তার—
তবে থাক্ তবে থাক্। ১৭৩॥

### আদোয়ারি।

না স্থান না, আমি জানি জানি, সে
আসিবে না !
এমনি কাঁদিরে পোহাইবে যামিনী,
নাসনা তবু পুরিবে না ;

জনমেও এ পোড়া ভালে কোন আশা মিটিল না!

বদি বা সে আসে সধি, কি হবে আমার তার,

সে ত মোরে, স্বজনি লো, ভাল কভু বাসে না,

জানি লো!

कान क'रत्र करव ना कथा, रहरत्रक्ष ना रमिथर्त, ृबफ् कामा क'रत्र रमस्य প्रित्व ना कामना ! ১१८॥

#### **গিনু কাফি। আ**ড়াঠেকা।

কৈহ কারো মন বুঝে না কাছে এসে সরে বার,
সোহাগের হাসিট কেন চোখের জলে মরে বার !
বাতান বখন কেঁলে গেল প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল না,
সাঁজের বেলার একাকিনী কেনরে ফুল ঝরে বার।
বুবের পানে চেরে দেখ, জাঁখিতে মিলাও জাঁখি,
বর্র প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখনা ঢাকি।

এ বজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না প্রভাতে রহিবে গুধু জ্বরের হার হার । ১৭৫॥

### ললিত। আড়াঠেকা।

তোরা বসে গাঁথিদ্ মালা, তারা গলায় পবে !
কথন যে গুকায়ে যায়, ক্ষেলে দেয়রে অনাদরে।
তোরা সংধা করিদ্ দান,
ভারা গুধু করে পান,

ফ্ধার অক্ষচি হলে ফিরেও ত নাহি চার
ফ্লয়ের পাত্রথানি ভেকে দিয়ে চলে যায়!
তোরা কেবল হাসি দিবি তারা কেবল বসে আছে,
চোথের জল দেখিলে তারা আরত রবে না কাছে!

প্রাণের ব্যথা প্রাণে রেখে প্রাণের স্বাণ্ডন প্রাণে ঢেকে পরাণ ভেকে মধু দিবি অঞ্চাঁকা হাসি হেকে, বুক ফেটে কথা না বলে,

শুকারে পড়িবি শেষে। ১৭৬॥

ভৈরবী। আড়থেম্টা।
কেনরে চাস্ কিরে কিরে চলে আররে চলে আর,
এরা—প্রাণের কথা, বোকে না যে হাদর কুন্থম
দলে বার দু

হেসে হেসে গেয়ে গীন দিতে এসেছিলি প্রাণ নয়নের জল সাথে নিয়ে চলে জায়রে চলে জায় ়ু ১৭৭ ॥

ধট্ ললিত ঝাঁপতাল। একে কেন কানালি!

७ (च ८कॅटन इटन वांश्र---**७त हानि मूथ (य जात्र (मथा वाद्य ना !** শ্ন্য প্রাণে চলে গেল— নয়নেতে অঞ্জল এ জনমে আর ফিরে চাবে না ! छ्मित्वत्र अ विष्मा কেন এল ভালবেসে **(कन निम्न (भन और प्राप्त (वस्ती।** ছাদি খেলা ফুরালো রে হাসিব আর কেমনে ! হাসিতে তার কারামুপ পডে ধে মনে ! ভাক্ ভারে একবার **কঠিন নহে প্রাণ তার** !---चात वृश् छात नाष्ट्रा शहर मा। ३१४ मे

### আলাইয়া আড়থেম্টা।

ৰাই বাই, ছেড়ে দাও, স্ৰোতের মুথে ভেসে বাই। বা হবার হবে আমার ভেসেছিত ভেসে বাই। ছিল যত সহিবার সংহছিত অনিবার এখন কিসের আশা আর.

ভেদেছিত ভেদে ৰাই। ১৭৯॥

বেহাগ। কাওয়ালি।
সধি বল দেখিলো,
নিরদয় লাজ তোর টুটিবে কিলো ?
চেয়ে আছি ললনা,
সুখানি তুলিবি কিলো,
ঘোমটা খুলিবি কিলো,
আধকুট' অধ্যের
হাসি ফুটিবে কিলো ?

সরমের মেবে ঢাকা বিধু মুধানি
মেব টুটে জ্যোৎসা ফুটে উঠিবে কিলো?
তৃষিত অগৈবির আশা পুরাবি কিলো?
তবে, বোম্টা ধোল, মুধাট তোল,
অগৈবি মেল লো। ১৮০॥

গৌড় মল্লার। কাওয়ালি।

গেল গো—

ক্ষিরিল না, চাহিল না, পাবাণ দে, কথাটিও কহিল না, চলে গেল গো ! না বদি থাকিতে চার, বাক বেথা দাধ বার, একেলা আপন মনে দিন কি কাটিবে না ?

তাই হোক্ হোক্ তবে, আর তারে সাধিব না ় চ'লে গেল গো॥১৮১॥ হাধীর। কাওয়ালি।
বোলনা লো হোলনা সই ! (হার)
মরমে মরমে লুকান' রহিল, বলা হ'ললা,
বলি বলি বলি তারে কত মনে করিছ
হ'লনা লো হ'লনা সই !

না কিছু কহিল, চাহিয়া রহিল, গেল্কসে চলিয়া, আর সে ফিরিল না, ফিরাব ফিরাব ব'লে কত মনে করিয়

र'नना (ना र'नना नहें ! ১৮२ ॥

সিন্ধ ভৈরবী। কাওয়াল।
হা' সধি ও আদরে আরো বাড়ে মনোব্যথা !
ভাগ বদি নাহি বাসে,

কেন তবে কৰে প্রণয়ের কথা ! মিছে প্রণয়ের হাসি, বোলো তারে ভাল নাহি বাসি, চাইনে মিছে আদর তাহার, ভালবাসা চাইনে, বোলো বোলো স্বন্ধনি লো তারে, আর বেন সেলো জাসে নাকো হেধা॥ ১৮০॥

থাবাজ। কাওয়ানি।
কাদ্যের মণি আদ্রিণী মোর,
আর্লো কাছে আয়।
মিশাবি জোছনা হাসি রাশি রাশি,
বৃত্ মধু জোছনার।
মলর কপোল চ্বে, চলিরা পড়িছে বুমে,
কপোলে নরনে জোছনা মরিরা বার,
ব্যুনা-লহুরীগুলি চরণে কাঁদিতে চার॥ ১৮৪॥

বেহাগ। কাওয়ালি। সহেনা যাতুনা! দ্বিৰ গণিয়া গণিয়া বিৰলে, निमिनिन राम चाहि. चाँथि योग १४ शास रहस्त्र. সথাহে এলে না ? দিন যার, রাত যার, সব যার, আমি বদে হায় ! (मरह वन नाहे, हार्थ चूम नाहे, শুকায়ে গিয়াছে জাঁথি জল। একে একে সব আশা ঝোরে ঝোরে পড়ে যায়, সহেনা। ১৮৫ ॥ मत्रक्षा। का अप्राणि। এমন আর কত দিন চলে যাবে রে। জীবনের ভার বহিব কত। হার হার। যে আশা মনে ছিল, সকলি ফুরাইল, किছू इनना खोवतन, बीनन क्वांद्र अन ! हात्र हात्र ! ३५७ ॥ দেশ। কাওয়ালি।

দাঁড়াও, মাথা খাও, ষেওনা সথা;
ভথু সথা ফিরে চাও, অধিক কিছু নর,
কত দিন পরে আজি পেরেছি দেখা।
আরত চাহিনে কিছু, কিছু না, কিছু না,
ভধু ওই মুখথানি জন্মশোধ দেখিব,
তাও কি হবে না গো সখা গো?
ভধু একবার ফিরে চাও! ১৮৭॥

মিশ্র বিঝিট। কাওয়ালি।
সধাহে, কি দিয়ে আমি তৃষিব তোমায় ?
জৱ জব হৃদর আমার মর্ম্ম বেদনায়,
দিবানিশি অশু করিছে দেপায়।
তোমার মুখে স্থাবের হামি আমি ভালবাদি,
অভাগিনীর কাছে পাছে দে হাদি লুকায়। ১৮৮%

खब खब्खि। का श्रामि। এতদিন পরে স্থি. সতা সে কি হেথা ফিবে এল ? দীনবেশে মানমুখে কেমনে অভাগিনী যাবে তার কাছে স্থীরে ? भंत्रीत रुखाइ कीन, नत्रन क्यां जिशीन, निव (श्रष्ट, किছू नारे, ज्ञुप नारे रामि नारे, ञ्चथ नाहे. जाना नाहे. সে আমি আর আমি নাই. ना यि (हात (मार्यात, जाहरन कि हर्व १३४३ বেহাগ। কাওয়াল। व्यापार हानिया निरूपन তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে ? **हात्रि मिटक हानि ब्राम्नि**, তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে ?

আন্ সধি বীণা আন, প্রাণ খুলে কর্ গান
নাচ্ সবে মিলে বিরি বিরি বিরিরে,
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে ?
বীণা তবে রেখে দে, গান তবে গাস্নে,
কেমনে যাবে বেদনা ?
কাননে কাটাই রাভি, তুলি ফুল মালা গাঁথি,
জোছনা কেমন ফ্টেছে,
ভবু প্রাণ কেন কাঁদেরে ? ॥ ১৯০ ॥

মিশ্র । ধেষ্টা।
প্রাণো সে দিনের কথা ভূল্বি কি রে হার !
(ও সেই) চোধের দেখা, প্রাণের কথা,
সে কি ভোলা বার ।
(আর) আরেকটিবার আরবের স্থা,
প্রাণের মাঝে আর ।

(মোরা) স্থাপর ছথের কথা কব,
প্রাণ জুড়াবে তার।
(মোরা) ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি,
ছলেছি দোলায়,
বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি, বকুলের তলায়।
মাঝে হল ছাড়াছাড়ি গেলেম কে কোথায়—
(আবার) দেখা যদি হল স্থা,

বেহাগ। থেম্টা।
ও কেন চুরি ক'রে চায়!
ফুকোতে গিয়ে হাসি, হেসে পলায়!
বনপথে ফুলের মেলা,হেলে ছুলে করে থেলা—
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায়।
কি যেন গানের মত বেজেছে কানের কাছে,

যেন তার প্রাণের কথা আধেক থানি শোনা গেছে। পথেতে বেতে চলে, মালাটি গেছে কেলে—

পরাণের আশা গুলি গাঁথা যেন ভায়। ১৯২॥

বেহাগ। আড়াথেম্টা।

হলনে দেখা হল—মধু যামিনীরে !—

কেন কথা কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে !

নিকুল্পে দখিনা বায়, করিছে হার হায়—

লতা পাতা হলে হলে ডাকিছে ফিরে ফিরে।

হলনের আঁথি বারি গোপনে গেল ঝরে—

হলনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল মরে।

ভার ত হলনা দেখা জগতে দৌহে একা

চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনা তীরে। ১৯৩॥

বৈহাগড়া। কাওয়ালি। মনে রয়ে গেল মনের কথা. • उध् कार्यत कन थार्गत वाथा ! मत्न कति छूंछि कथा वरन याहे. क्ति मूर्थत भारमे (हरत हरन यहि, त्म यनि ठाट्य. মরি যে তারে কেন মুদে আসে আঁথির পাভা ! भान पूर्ण मिथ दम दय हरण यात्र, ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়. षुविन ना (म (य (कॅरन (गन, थुनाम नुठेरिन स्मय-नजा ! ১৯৪॥

কালাংজা। ধেষ্টা। ভাল বাসিলে যদি সে:ভাল না বাসে কেন সে দেখা দিব। মধু অধরের মধুর হাসি প্রাণে কেন বর্ণীকা।

গাঁড়িয়েছিলাম পথের ধারে
সহসা দেখিলেম তারে,
নয়ন হুটি তুলে কেন
মুখের পানে চেরে গেল! ১৯২ ই
পিলু। ধেম্টা।

ও কেন ভালবাসা জানাতে আদে, ওলো সজনি!

হাসি ধেলিরে মনের স্থাধ ও কেন সাথে ফেরে জাঁধার মুখে দিন রক্তনী ! ১৯৬ দ

পিলু। কাওয়ালি। হাকে বলে দেবে সে ভাল বাসে কি মোরে।

## ( >>< )

কভুবা সে হেসে চার, কভুমুথ ফিরায়ে লয় কভুবা সে লাজে সারা, কভুবা বিধাদময়ী, যাব কি কাছে তার ওধাব চরণ ধোরে ! ১৯৭।

মিশ্ৰ থাৰাজ। একতালা।

ওই জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাখি মাথা।
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে—
সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।
ভগ্ন কুফ ঝুফ বায়ু বহে যায়
ভার কাণে কাণে কি যে কহে যায়,
ভাই আধ' ওয়ে আধ' বসিয়ে
ভাবিতেছে কত কথা!

অধরের কোণে হাসিটা আধবানি মুধ ঢাকিরা,

কাননের পানে চেয়ে আছে আধ মুকুলিত অ'থিয়া ! হুদ্র স্থপন ভেদে ভেদে टार्थ अरम् रयन नागिरह, ঘুমঘোরময় স্থের আবেশ প্রাণের কোথার জাগিছে ! চোথের উপরে মেঘ ভেঙ্গে যার, উড়ে উড়ে ৰায় পাধী. সারাদিন ধরে বকুলের ফুল ঝ'রে পড়ে থাকি থাকি। मध्द जानम, मध्द जारवन, মধুর মুখের হাসিটি, यधूत्र चलत्न श्रालंत्र मोद्योदन বাজিছে মধুর বাঁশিটি। ১৯৮॥

মিশ্রসিক্ষ। একতালা। কি হল আমার ? বুঝি বা স্থি হৃদর আমার হারিয়েছি। পথের মাঝেতে খেলাতে গিয়ে হৃদয় আমার হারিয়েছি ! প্রভাত-কিরণে সকাল বেলাক্তে মন লয়ে স্থি পে ছিমু খেলাতে. খন কুড়াইতে, খন ছড়াইতে, মনের মাঝারে খেলি বেডাইন্ডে. মন-ফুল দলি চলি বেড়াইতে. সহসা সজনি চেতনা পেয়ে महना मझनि (मथिलू (हर्य. হাশি রাশি ভাঙ্গা হদয় যাঝারে হৃদয় আমার হারিয়েছি !

# ( 584 )

यकि (कह. नथि. जिल्हा गांत्र! ভার পর দিয়া চলিয়া যায়। শুকায়ে পড়িবে ছিঁডিয়া পড়িবে দলগুলি ভার ঝরিয়া পডিবে यित (कह मिथ निवा शासा। আমার কুন্তম-কোমল হৃদয় কথনো সহেনি রবির কর. আমার মনের কামিনী-পাপডি সহেনি ভ্রমর চরণ ভর, চিরদিন স্থি হাসিত খেলিড জোছনা আলোকে নয়ন মেলিড সহসা আজ সে জনয় আমার কোথায় সজ্জনি হারিয়েছি। ১৯৯ ॥ রাগিণী মিশ্র। থেম্টা।
স্থা সাধিতে সাধাতে কত ক্থা,
তাহা ব্ঝিলে না তৃমি,
মনে রয়ে গেল হথ!
অভিমান আঁথি জল নয়ন ছলছল
মুছাতে লাগে ভাল কত,
তাহা-ব্ঝিলে না তৃমি
মনে রয়ে গেল হথ! ২০০ ॥

মিশ্র। একতালা।

বে ভাল বাস্থক—সে ভাল বাস্থক,

সঞ্জনি লো আমরা কে!

দীনহীন এই হৃদর মোদের

কাছেও কি কেহ ডাকে ?

ভবে কেন বল ভেবে মরি মোরা
কে কাহারে ভাল বাদে,
আমাদের কিবা আদে বার বল'
কো কাঁদে কেবা হাসে!
বিদ, স্থি, কেহ ভূলে
মন্থানি লয় ভূলে,
উলটি পালটি ক্ষণেক ধ্রিয়া
পর্ধ ক্রিয়া দেখিতে চায়,
ভথনি ধ্লিতে ছুঁড়িয়া ফেলিবে
নিদাক্রণ উপেখার

কাজ কি লো, মন লুকান' থাক্ প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ্। হাসিয়া থেলিয়া ভাবনা ভূলিয়া হরবে প্রমোদে মাতিয়া থাক্! ২০১॥

টোড়ি। ঝাঁপতাল। কাছে তার যাই যদি কত ষেন পায় নিধি তবু হরষের হাসি ফুটে ফুটে ফুটে না। কথন বা মৃত্ হেসে আদর করিতে এসে সহসা সরমে বাধে মন উঠে উঠে না ! রোষের ছলনা করি দুরে ষাই, চাই ফিরি, চরণ বারণ তরে উঠে উঠে উঠে না॥ কাতর নিখাস ফেলি, আকুল নয়ন মেলি চাহি থাকে, লাজ বাঁধ তবু টুটে টুটে না ! যথম ঘুমায়ে থাকি মুখ পানে মেলি আঁখি চাহি থাকে. দেখি দেখি সাধ ষেন মিটে না. সহসা উঠিলে জাগি, তখন কিসের লাগি সরমেতে মরে গিয়ে কথা যেন ফুটে না ! नाजमश्री। তোর চেমে দেখিনি লাজুক মেয়ে, প্রেম ব্রিষার স্রোতে লাজ তবু টুটে না।২•২ ( \$\$\$ )

বেহাগ থাছাজ। একতালা।
স্থি, ভাবনা কাহারে বলে ?
স্থি, যাতনা কাহারে বলে ?
ভোমরা যে বল' দিবস রজনী
ভালবাসা ভালবাসা

সধি ভালবাসা কারে কয় ?
সে কি কেবলি যাতনাময় ?
তাহে কেবলি চোথের জল ?
তাহে কেবলি হথের খাস ?
লোকে তবে করে কি স্থের তরে

এমন হুপের আশ ?
আমার চোপেত দকলি শোভন,
দকলি নবীন, দকলি বিমল,
স্থান আকাশ, ভামল কানন,
দকলি আমারি মত!

(ভারা) কেবলি হাসে. কেবলি গাৰু. হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চার. ना कारन (वहन, ना कारन द्राहन, না জানে সাধের যাতনা যত ! ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে. জোচনা হাজিয়া মিলায়ে যায়. হাসিতে হাসিতে আলোক সাগৱে আকাশের তারা তেরাগে কার ! আমার মতন সুধী কে আছে। আরু স্থি, আরু আমার কাছে ! স্থী ছদয়ের স্থার গান শুনিয়া ভোদের জুড়াবে প্রাণ। প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল একদিন নর হাসিবি ভোরা,

( २•> )

একদিন নয় বিষাদ ভূলিয়া সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা ! ২০০॥

থায়াত ।

নাচ্ খ্রামা, তালে তালে।
বাঁকায়ে গ্রীবাটা, ভূলি পাথা ছটি,

এ পাশে ও পাশে করি ছুটাছুটি

নাচ্ খ্রামা, তালে তালে।
কণু কণু ঝুণু বাজিছে নুপুর,
মৃহ মৃহ মধু উঠে গীত স্থর,
বলরে বলরে বাজে ঝিণি ঝিণি,

তালে, তালে উঠে করতালি ধ্বনি,

নাচ্ খ্রামা, নাচ্ তবে!
নিরালয় তোর বনের মাঝে

সেথা কি এমন নৃপুর বাজে ?

বনে তোর পাথী আছিল যত
গাহিত কি তারা মোদের মত
এমন মধুর গান ?
এমন মধুর তান ?
কমল-করের করতালি হেন
দেখিতে পেতিস কবে ?
নাচ্ শ্রামা নাচ্ তবে ! ২০৪॥

জয় জয়ন্তী। বাঁপতাল।

সধি, আর কত দিন স্থহীন, শান্তিহীন,
হাহা করে বেড়াইব, নিরাশ্র মন লয়ে!
পারিনে, পারিনে আর— পাষাণ মনের ভার
বহিয়া পড়েছি, সধি, অতি শ্রান্ত ক্রান্ত হোয়ে।
সক্ষুধে জীবন মম হেরি মরুভূমি সম,
নিরাশা বুকেতে বসি ফেলিতেছে বিষয়ান।

উঠিতে শকতি নাই, ধে দিকে ফিরিয়া চাই
শ্রু—শ্রু—মহাশ্রু নয়নেতে পরকাশ।
কে আছে, কে আছে স্থি, এ শ্রান্ত মন্তক মম
বুকেতে রাথিবে ঢাকি যতনে জননী সম!
মন, যত দিন যায়, মুদিয়া আসিছে হায়,
গুকায়ে গুকারে শেষে মাটিতে পড়িবে ঝরি।২০৫॥
থট একতালা।

বলিগো সজনি যেওনা যেওনা,
তার কাছে আর যেওনা যেওনা,
স্থাথ সে রয়েছে স্থাথ সে থাকুক,
মোর কথা তারে বোলনা বোলনা!
আমারে যথন ভাল সে না বাসে
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে,
কাজ কি কাজ কি কাজ কি সজনি,
মোর তরে তারে দিওনা বেদনা!২০৬॥

( 8.8 ).

সিন্ধ। একতালা।
বাঁশরী বাজাতে চাহি
বাঁশরী বাজিল কই ?
বিহরিছে সমীরণ
কুহরিছে পিকগণ,
মথুরার উপবন
কুম্মে সাজিল ওই।

বাঁশরী বাজাতে চাহি
বাঁশরী বাজিল কই ?

বিকচ বকুল ফুল দেখে যে হতেছে ভূল, কোথাকার অলিকুল শুঞ্জরে কোথার!

এ নহে কি বৃন্দাবন ? কোথা সেই চন্দ্ৰানন. ওই কি নৃপুর-ধ্বনি
বন-পথে শুনা যায় ?
একা আছি বনে বসি,
পীতধড়া পড়ে থসি,
সোঙ্গি সে মুথ-শশী

পরাণ মঞ্জিল, সই ! বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই ?

একবার রাধে রাধে ভাক্ বাঁশী মনোসাধে, স্মাজি এ মধুর চাঁদে

মধুর যামিনী ভার। কোথা সে বিধুরা বালা, মলিন মালতী-মালা,

#### ( २०७ )

হাদরে বিরহ-জালা

এ নিশি পোহায়, হায়!
কবি যে হল আক্ল,
এ কি রে বিধির ভূল!
মথ্রায় কেন ফ্ল
ফুটেছে আজি, লো দই!
বাঁশরী বাজাতে গিয়ে
বাঁশরী বাজাল কই ? ২০৭ ॥

বেহাগড়।

ও গান গাস্নে—গাস্নে—গাস্নে বে দিন গিরেছে, সে আর ফিরিবে না তবে ও গান গাস্নে। ছদরে যে কথা বুকানো ররেছে সে আর জাগাস্নে ১২৮॥ ( २०१ )

টোড়ি। কাওয়ালি।

সকলি ক্রাইল। যামিনী পোহাইল।

যে যেখানে সবে চলে গেল।

রঞ্জনীতে হাসি খুসি হর্ষ প্রমোদ কত

নিশি শেষে আকুল মনে চোথের জ্বলে

সকলে বিদায় হ'ল॥ ২০৯॥

বেহাগ।

चार्ग हन्, चारत्र हन् छारे ! পতে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে, বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই। ব্ৰাগে চল্ আগে চল্ ভাই !

প্রতি নিমিবেই যেতেছে সময়. मिनक्रण (हार्य थाका किছ नत्र, সময় সময় ক'রে পাঁজি পাঁুথি ধরে সময় কোথা পাবি বলু ভাই। আগে চলু আগে চলু ভাই!

অতীতের স্বৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি, গভীর ঘুমের আয়োজন, (এমে) স্বপনের সুধ, সুধের ছলনা, আর নাহি তাহে প্রয়োজন। 28

হঃৰ আছে কত, বিদ্ন শত শত, ভীবনের পথে সংগ্রাম সতত, চলিতে হইবে পুরুষের মত হাদয়ে বহিয়া বল ভাই। ভাগে চল্ আগে চল্ ভাই !

দেখ যাত্রী যার জয় গান গার
রাজপথে গলাগলি।

এ জানন্দ স্বরে কে রয়েছে ঘরে
কোণে করে দলাদলি।

বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সময়,
মহাবেগবান্ মানব হাদয়,
য়ারা বসে আছে ভারা বড় নয়,
ছাড় ছাড় মিছে ছল ভাই।

জাগে চলু আগে চলু ভাই!

পিছারে বে আছে তারে ডেকে নাও
নিয়ে যাও সাথে করে,
কেহ নাহি আসে একা চলে যাও
মহন্ত্রের পথ থ'রে।
পিছু হতে ডাকে মারার কাঁদন,
ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন,
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন
মিছে নরনের জল ভাই!
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

চির দিন আছি ভিধারীর বত জগতের পথ পাশে, বারা চলে বার রূপা চক্ষে চার, পদ ধূলা উড়ে আসে। ধ্লিশব্যা ছাড়ি ওঠ ওঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার চেয়ে দেখ তবে
ওই আছে রসাতল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই। ২১০॥

সিকু।

(তবু) পারিনে সঁপিতে প্রাণ। পলে পলে মরি সেও ভাল, সহি পদে পদে অপমান।

আপনারে ভধ্বড় বলে জানি, করি হাসাহাসি, করি কানাকানি, কোটরে রাজত্ব ছোট ছোট প্রাণী ধরা করি সরাজ্ঞান। অগাধ আলস্যে বদি ব্বের কোৰে
ভারে ভারে করি রণ।
আপনার জনে ব্যথা দিতে মনে
ভার বেলা প্রাণপণ।
আপনার দোষে পরে করি দোষী,
আনন্দে স্বার গারে ছড়াই মলী,
(হেথা) আপন কলঙ্ক উঠেছে উচ্ছদি
রাখিবার নাহি স্থান।

(মিছে) কথার বাঁধুনী কাঁছনীর পালা
চোথে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা
ব'হে ব'হে নত শির।
কাঁদিরে দোহাপ ছি ছি এ কি পাল,
অপতের মাঝে ভিধারীর দাল,

আপনি করিনে আপনার কাজ,
করি) পরের পরে অভিমান!
(ছিছি) পরের কাছে অভিমান!

(ওগো) আপনি নামাও কলক পদরা
বেওনা পরের দার;
পরের পারে ধরে মান ভিক্ষা করা
সকল ভিক্ষার ছার।
দাও দাও ব'লে পরের পিছু পিছু
কাঁদিরে বেড়ালে মেলে না ত কিছু,
(বদি) মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও

জয়জয়ন্তী । ভোমারি ভরে মা সঁপিত্ব দেহ ভোমারি ভরে মা সঁপিত্ব প্রাণ

ভোষারি শোকে এ আঁথি বর্ষিবে. এ বীণা ভোমারি গাইবে গান গ বদিও এ বাহু অক্ষ চুর্বাণ তোমারি কার্য্য সাধিবে. যদিও এ অসি কলকে মলিন তোমারি পাশ নাশিবে। বদিও তে দেবি শোণিতে আমার কিছই তোমার হবে না---ভবুও গো মাতা পারি ভা ঢালিভে, এক তিল তব কলত্ব কালিতে. নিভাতে তোমার বাতনা। विषिश्व क्रमानि, विषिश्व व्यापान এ বীণাঁর কিছু নাহিক বল, কি কানি যদি যা একটি সন্তান ব্দাগি ওঠে শুনি এ বীণা তান। ২১২। রাগিণী প্রভাতী। তাল একতালা।

এ কি অন্ধকার এ ভারত-ভূমি,
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি,
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে
কে তারে উদ্ধার কবিবে।

চারিদিকে চাই নাহি হেরি গতি, নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি, আজি এ অ<sup>\*</sup>াধারে বিপদ পাথারে কাহার চরণ ধরিবে।

তুমি চাও পিতা বুচাও এ ছখ, অভাগা দেশেরে হয়োনা বিমুখ, নহিলে স্থাধারে বিপদ পাথারে কাহার চরণ ধরিবৈ।

দেশ চেয়ে তব সহস্র সম্ভান থাকে নত শির, ভয়ে কম্পমান, কাঁদিছে সহিছে শত অপমান

লাজ মান আর থাকে না!

হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া,
তোমারেও তাই গিয়াছে তুলিয়া,
দরাময় বলে আকুল হাদয়ে
তোমারেও তারা ডাকে না।

তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও, এ হীনতা, পাপ, এ হৃঃথ ঘুচাও, ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও নহিলে এ দেশ থাকে না।

তুমি যবে ছিলে এ পুণা ভবনে কি সৌরভ স্থা বহিত পবনে, কি আনন্দ গান উঠিত গগণে

কি প্ৰতিভা ক্লোতি ক্লিড !

ভারত জরণ্যে ঋবিদের গান

অনন্ত সদনে করিত প্ররাণ,
তোমারে চাহিয়া প্ণ্যপথ দিয়া

সকলে মিলিরা চলিত !

আজি কি হয়েছে চাও পিতা চাও,
এ তাপ, এ পাপ, এ ত্থ ঘুচাও,
মোরা ত রয়েছি তোমারি সন্তান

বদিও হয়েছি পতিত। ২১০ ঃ

বাহার। কাওয়ালি।
দেশে দেশে শ্রমি তব হুথ-গান গাহিরে,
নগরে, প্রান্তরে, বনে বনে, অশ্রু ঝরে হুনয়নে।
পাষাণ-হৃদয় কাঁদে সে কাহিনী গুনিরে।
ছালিয়া উঠে অযুত প্রাণ, এক সাথে মিলি এক
গান গার,

নয়নে অনল ভায়, শৃক্ত কাঁপে অভ্ৰভেদী ব**ল্ল** নিৰ্বো**ৰে.** 

ভরে সবে নীরবে চাহিয়ে।
ভাই বন্ধু তোমা বিনা আর মোর কেহ নাই,
ভূমি পিতা. তুমি মাতা, তুমি মোর সকলি।
তোমারি ছঃথে কাঁদিব মাতা, তোমারি ছথে
কাঁদাৰ,

তোমারি তরে রেখেছি প্রাণ, ভোমারি তরে তাজিব

সকল তুঃধ সহিব স্থাধ তোমারি মুধ চাহিরে।
। ২১৪ ॥

মিশ্র দেশ ধাষাজ। বাঁপিতাল।
শোন শোন আমাদের ব্যথা
দেব দেব প্রেভু দ্যামর,

व्यामाद्यत अतिष्ठ नवन. আমাদের ফাটিছে হৃদয়। চিরদিন অশিধার না রয় রবি উঠে নিশি দর হয়. এদেশের মাথার উপরে. এ নিশীথ হবেনা কি ক্ষয়! क्तिकिन अतिरव नयन १ **চিরদিন ফাটিবে হৃদ্য ?** মর্মে লুকান কত হুধ, ঢাকিয়া রয়েছি মান মুথ. কাঁদিবার নাই অবসর कथा नारे ७५ काटि वृक ! সঙ্কোচে ভ্রিয়মাণ প্রাণ দশদিশি বিভীষিকাময়. ८ व शैन भीनशैन ८ ए८ भ

বুঝি তব হবেনা আলয়। চিরদিন ঝরিবে নয়ন চিরদিন ফাটিবে হৃদয় প কোন কালে তুলিব কি মাথা। জাগিবে কি অচেতন প্রাণ ? ভারতের প্রভাত গগণে উঠিবে কি তব জয় গান ? আশ্বাদ বচন কোন ঠাই কোন দিন শুনিতে না পাই. শুনিতে তোমার বাণী তাই--মোরা সবে রয়েছি চাহিয়া! বল প্ৰভু মুছিবে এ আঁথি **हित्रमिन कां**डिटवना हिन्ना । २>€ ॥ হাম্বি। তাল ফেরতা।

আনন্ধবনি জাগাও গগনে !

কে আছ জাগিয়া পুরবে চাহিয়া वन डेर्ठ डेर्ठ मद्दन. গভীর নিদ্রা মগনে। বল তিমির রজনী যার ওই. আসে উষা নব জ্যোতিৰ্মন্ত্ৰী नव जानत्म नव जीवतन, क्ल क्ष्या मध्य भवत বিহগকলকুজনে। হের আশার আলোকে জাগে ওকতারা উদয়-অচল পথে. কিরণ কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ রপে। इस बारे काट्य मानव नमाट्य. 'চল বাহিরিয়া জগতের মাবে, 🛶

থেকো না মগন শরনে,
থেকো না মগন শরনে,
থেকো না মগন অপদে !

বার লাজ জাস আলস বিলাস
কুহক মোহ বার

ই দ্র হয় শোক সংশয়
হুঃথ অপন প্রায়।
কেল জীর্ণ চীর পর নব সাজ
ভারস্ত কর জীবনের কাজ
সরল সবল আনন্দ মনে
অমল অটল জীবনে। ২১৬ #

কাফি। কাওয়ালি।
কোন চেবে আছ গো মা মুখপানে !
স্থয়া চাহে না ভোমারে চাহে না বে,
আপন মারেরে নাহি জানে!

এরা ভোমায় কিছু দেবে না দেবে না
মিথ্যা কহে শুধু কত কি ভানে !
তৃমিত দিতেছ মা বা আছে ভোমারি
স্বৰ্ণ শস্য তব, জাহ্মবীবারি,
জ্ঞান ধর্ম কত পুণ্য কাহিনী,
এরা কি দেবে ভোরে, কিছু না কিছু না

মিথাা কবে গুধু হীন পরাণে!
মনের বেদনা রাথ মা মনে,
নয়ন বারি নিবার' নয়নে,
মুথ লুকাও মা ধ্লি শয়নে,

ভূলে থাক যত হীন সন্তানে।
শ্ন্যপানে চেয়ে প্রহর গণি গণি
দেখ কাটে কি না দীর্ঘ রজনী,
ছঃশুজানায়ে কি হবে জননী,
নির্মান চেতনাহীন পাষাণে! ২১৭॥

## ( २२৫ )

## ি সিদু। কাওয়ালি।

বোলো না গাছিতে বোলো না। আমার ७६ शिम (थना व्यामात्त्र (मना, এ কি ७५ भिष्ट कथा इनना ! বোলো না গাছিতে বোলো না! আমায় নয়নের জল, হতাশের খাস, ध (य কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ, বুকফাটা ছথে গুমরিছে বুকে এ বে গভীর মরম বেদনা ! এ কি ७५ शित (थना, श्रामात्र (मना, তথু মিছে কথা ছলনা। (वारमा ना शाहित्य (वारमा ना ! আমার এনেছি कि दृशा यदमत्र कांडानि. কথা গেঁখে গেঁথে নিতে করতালি.

## ( २२७ )

মিছে কথা করে মিছে যশ লারে

মিছে কাষে নিশি যাপনা।
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা।
ভধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
ভধু মিছে কথা, ছলনা!
বোলো না গাহিতে বোলো না !২১৮৮

ब कि

ভাষায়

# বাল্মীকি-প্রতিভা।

## প্রথম দৃশ্য। অরণ্য। বনদেবীগণ।

দিন্ধু কাফি।

সহেনা সহেনা কাঁদে পরাণ। সাধের অরণ্য হল শাশান ! দস্তাদলে আসি শান্তি করে নাশ ত্রাসে সকল দিশ কম্পমান। আকুল কানন কাঁদে সমীরণ চকিত মৃগ, পাথী গাহে না গান। ভামল তৃণদল শোণিতে ভাসিল, কাতর রোদন রবে ফাটে পাষাণ. मिव कर्ल हार, खारि এ वरन, वाथ व्यथिनी करन कत्र माखि लान। २:०॥ थशन। ( २२৯ )

মিশ্র সিকু।

আঃ বেঁচেছি এখন!
শর্মা ও দিকে আর নন!
গোলমালে ফাঁক তালে পালিয়েছি কেমন!
লাঠালাঠি কাটাকাটি ভাবতে লাগে দাঁত কপাটি,
(তাই) মানটা রেখে প্রাণটা নিয়ে সট্কেছি কেমন।
আফক্ তারা আফক্ আগে, ছনোছনি নেব ভাগে,
স্যান্তামিতে আমার কাছে দেখব কে কেমন!
তথু মুথের জোরে গলার চোটে লুট্-করাধনে নব লুটে

লুটের দ্রব্য লইয়া দহ্যগণের প্রবেশ। মিশ্র বিঝিট।

গুধু ছলিয়ে ভুঁড়ি বাজিয়ে ভূড়ি করব সরগরম।২২০

এনেছি মোরা এনেছি মোরা রাশি রাশি লুঠের ভার। করেছি ছারধার। কত গ্রাম পল্লী লুটেপুটে করেছি একাকার। ২২১।

### কাফি।

১ম দস্থা।
আনকে তবে মিলে সবে কর্ব লুটের ভাগ,
এ সব আন্তে কত লওভও কর্ম যজ্ঞ যাগ।
২র দস্থা।
কাষের বেলার উনি কোণা যে ভাগেন,
ভাগের বেলার আসেন আগে (আরে দাদা)।
১ম।—
এতবড় মাম্পর্কা ভোদের, মোরে নিয়ে এ কি

এখনি মৃগু করিব খণ্ড খবর্দার রে খবরদার।

२য়।—হাঃ হাঃ ভারা খাপ্পা বড়, এ কি ব্যাপার!

আজি ব্ঝিবা বিশ্ব ক'রবে নস্য এম্নি যে আকার!

তর।—এম্নি বোদ্ধা উনি পিঠেতেই দাগ,
তলোদ্ধারে মরিচা মুখেতেই রাগ।—
১ম।—আর বে এদব সহেনা প্রাণে,
নাহি কি তোদের প্রাণের মায়া ?
দারুণ রাগে কাঁপিছে অন্ন,
কোথারে লাঠি-কোথা রে ঢাল ?
সকলে।—

হা: হা: ভারা থাপা বড়, এ কি ব্যাপার !
আজি বুঝিবা বিশ্ব করবে নদ্য এম্নি ধে আকার।
॥ ২২২ ॥

(বাল্মীকির প্রবেশ।) থায়ার।

দকলে।—এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা দকলে।
না মানি বারণ,না মানি শাসন,না মানি কাহাবে।

কেবা রাজা কার রাজ্য মোরা কি জানি ?
প্রতি জনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী !
রাজা প্রজা, উঁচু নীচু, কিছু না গণি!
বিভ্বন মাঝে আমরাসকলে কাহারে নাকরি ভয়,
মাথার উপরে র'য়েছেন কালী,সমুথে রয়েছে জয়!

# ২২৩ #

## शिनू ।

১ম দস্য।—এখন কর্মণ কি বল্!
সকলে।—(বাল্মীকির প্রতি) এখন কর্মণ কি বল্!
১ম দস্য।—হো রাজা, হাজির র'য়েছে দল!;
সকলে।—
বল রাজা, কর্মণ কি বল্, এখন কর্মণ কি ব'ল্!
১ম দস্য।—
পেলে মুখেরি কথা, আনি যমেরি মাধা,
ক'রে দিই রসাতল।

সকলে।—ক'রে দিই রসাতল।
সকলে।—হো রাজা, হাজির র'রেছে দল,
বল্ রাজা, কর্ম্ব' কি বল্, এখন কর্ম্ব' কি বল্!
॥ ২২৪ ॥

### বিঁবিট।

বালীকি।—শোন্ তোরা তবে শোন্।
অমানিশা আজিকে পূজা দেব কালীকে,

ডরা করি মা' তবে, সবে মিলি যা' ভোরা,

বলি নিয়ে আয়। ২২৫॥

(বালীকির প্রস্থান)

রাগিণী বেলাবতী।

সকলে মিলিয়া।—
তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়,
তবে ঢালু স্থবা, ঢালু স্থবা ঢালু ঢালু ।

দরা মারা কোন্ ছার ছারথার হোক্!
কোন কাঁদে কার তরে, হাঃ হাঃ হাঃ!
ভবে আন্ তলোয়ার, আন্ আন্ তলোয়ার,
তবে আন্ বরষা, আন্ আন্ দেখি ঢাল্,
১ম দস্থ।

আগে পেটে কিছু ঢাল, পরে পিঠে নিবি ঢাল, হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ ! ২২৬॥

জংলা ভূপালি।
সকলে।—(উঠিয়া) কালী কালী বলোৱে আজ,
বল হো, হো হো, বল হো, হো হো, বল হো,
নামের জোরে সাধিব কাজ,
বল হো হো বল হো বল হো!
ঐ খোর মন্ত করে মৃত্যু রঙ্গ মাঝারে,

ঐ লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি খ্রামারে, ঐ লট্ট পট্ট কেশ, অট্ট অট্ট হাদেরে:

হাহা হাহাহা হাহাহা।
আবে বল্বে খামা মায়ের আবর, জয় জব,
জর জব, জব জব, জব জব,
আবে বল্বে খামা মায়ের জব, জয় জব।
আবে বল্বে শামা মায়ের জব। ২২৭॥

(গমনোদ্যমও একটি বালিকার প্রবেশ)

মিশ্র মলার।

বালিকা।—ঐ মেঘ করে বুঝি গগনে!
আঁধার ছাইল রজনী আইল,
ঘরে ফিরে যাব কেমনে!
চরণ অবশ হার, শ্রাস্ত কার,

भारते मितम तन खमरन ! घरत किरत यांत रुकमरन ! २२৮॥

(मण ।

বালিকা।—এ কি এ ঘোর বন!—এন্থ কোথায়!
পথ যে জানি না, মোরে দেখায়ে দেনা!
কি করি এ অাঁধার রাতে!
কি হবে মোর, হায়!
ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে,
চকিতে চপলা চমকে সঘনে,
একেলা বালিকা
তরাদে কাঁপে কায়! ২২৯॥

शिनू ।

১ম দস্থা।—(বালিকার প্রতি) পথ ভূলেছিদ্ সত্যি বটে ? সিধে রান্তা দেখ্তে চাস্ ?

এমন জায়গার পাঠিরে দেব,

স্থাধে থাক্বি বার মাস্!

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ।

ংর দস্থা।—(প্রোথমের প্রান্তি) কেমন হে ভাই ?

কেমন সে ঠাই ?

১ম।— মন্দ নহে বড়,

এক দিন না এক দিন স্বাই সেথায় হব জড়।

সকলে।— হাঃ হাঃ হাঃ।

তয়।— আয় সাণে আয়,

রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিইগে ভবে,
আর তা' হ'লে রাস্তা ভ্লে ঘুর্তে নাহি হবে!
সকলে।— হাঃ হাঃ হাঃ। ২৩০ ॥

नकरनत धारान।

## चनप्ति वीगर्वत अर्वा ।

মিশ্র বিঁবিট।

মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিরে যায়!
আহা ঐ করণ চোথে ও কার পানে চায়!
বাধা কঠিন পাশে অন্ন কাঁপে আনে,
আঁথি জলে ভাসে এ কি দশা হায়!
এ বনে কে আছে যাব কার কাছে
কে ওরে বাঁচায়। ২৩১॥

षिতীয় দৃশ্য। অরণ্যে কালী-প্রতিমা। বাল্মীকি স্তবে আসীন।

ৰাগেত্ৰী।

দ্বাঙা পদ পদাযুগে প্রণমি গো ভবদারা।
ভাজি এ বোর নিশীথে পুজিব ভোমারে ভারা।

কুরনর গরহর'— একাও বিপ্লব কর,'
বণরকে মাতো মাগো ঘোরা উন্মাদিনী পারা।
বলসিরে দিশি দিশি, ঘুরাও তড়িত অসি,
ছুটাও শোণিত স্রোত ভাসাও বিপুল ধরা।
উর কালী কপালিনী, মহাকাল-সীমস্তিনী,
বহু জবা পুলাঞ্জলি মহাদেবী পরাৎপরা। ২০২॥

(বালিকারে লইয়া দফ্যগণের প্রবেশ)

## কাফি।

দ্রাগণ। দেখ, হোঠাকুর, বলি এনেছি মোরা।
বড় সরেস, পেরেছি বলি সরেস,
এমন সরেস মছলি রাজা জালে না পড়েধরা।
দেরী কেন ঠাকুর সেরে ফেল' ছরা!

#### কানেড়া।

ষান্দীকি।---

নিয়ে আয় ক্রপাণ, রয়েছে ত্ষিতা খ্রামা মা,
শোণিত পিয়াও, যা' ছরায়।
লোল জিহ্বা লকলকে, তড়িত খেলে চোথে,
করিয়ে থণ্ড দিক্ দিগস্ত, ঘোর দক্ত ভারা।২৩৪
বিকিট।

वाणिका।--

কি দোবে বাঁধিলে আমায়, আনিলে কোণার!
পথহারা একাকিনী বনে অসহায়,
রাধ রাধ রাধ বাঁচাও আমায়।
দয়া কর অনাধারে কে আমার আছে,
বন্ধনে কাতর ততু মরি যে ব্যথার!
বন্ধনে কাতর ততু ফর্কর ব্যথার! ২৩৫॥

## ( <85 )

## সিন্ধু ভৈরবী।

ৰাত্মীকি।—এ কেমন হ'ল মন আমার ।
কি ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পা
পাষাণ হৃদয়ো গলিল কেনরে,
কেন আজি অঁথিজল দেখা দিল নয়
কি মায়া এ জানে গো,
পাইই নার বাধ এযে টুটিল,
সব ভেসে গেল গো—সব ভেসে গেল গো—
মক্তুমি ডুবে গেল কক্ষণার প্লাবনে! ২০৬ ॥

#### भव्य ।

১ম দহা।—

আবে, কি এত ভাবনা, কিছুত বুঝি না,

ংয় দহা ।— সময় ব'হে বায় বে!

৩য় দস্তা।--

কথন এনেছি মোরা এখনো ত হল না,

নিয়ে 

এ কেমন রীতি তব বাহ্রে !

এ—না না হবে না, এ বলি হবে না,
লোল অস্ত বলির তরে যা'রে যা'!

করিয়ে—

অস্ত বাল এ গাং—— কোলা মোরা পাবে

ব্য দক্ষা —এ কেমন কথা কও বাহরে । ১৯৭ ঃ

দেওগিরী।

বাক্ষীকি :—শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ কুপাণ খর্পর ফেলেদে দে। বাঁধন কর ছিন্ন, মৃক্ত কর' এখনি রে ! ২৩৮॥ ( যথাদিউ কুত )

## ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী থট্—তাল ঝাঁপতাল।

আমরাবে, শিশু অতি, অতি কুদুমন, পদে পদেহয় পিতাচরণখালন।

কন্ত মুথ কেন তবে, দেখাও মোদের সবে, কেন হেরি মাঝে মাঝে ক্রকুটি ভীষণ ?

কুদ্র আমাদের পরে করিও না রোষ, স্নেহ-বাক্যে বল পিতা, কি করেছি দোষ, শতবার লও ভূলে, শতবার পড়ি ভূলে, কি আর করিতে পারে হুর্বল যে জন!

পৃথীর ধৃলিতে পেব মোদের ভবন, পৃথীর ধৃলিতে অন্ধ মোদের নয়ন, জন্মিরাছি শিশু হোয়ে, থেলা করি ধৃলি লোরে, মোদের অভয় দাও ছর্কল-শরণ।

একবার ভ্রম হোলে আর কি লবে না কোলে, অমনি কি দুরে তুমি করিবে গমন ? তাহ'লে যে মার কভ্ উঠিতে নারিব প্রভূ, ভূমিতলে চির দিন রব অচেতন। ২৭৪।

রাগিণী ইমন ভূপালি—ভাল কাওয়ালি।

এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুথ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদর-নাথ,
প্রেম-উৎস উপলিল থাজি—
বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী,
কি ধন ভোমারে দিব উপহার ?
হৃদর প্রাণ লহ লহ ভূমি, কি বলিব,
বাহা কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ ঃ২৭৫॥

শুলরাটী ভল্জন—তাল একতালা।
কোথা আছ প্রভূ ? এসেছি দীন হীন
আলর নাহি মোর অদীম সংসারে।

ভ্ৰমিছি আমি হে. অতি দুরে দুরে প্রভু প্রভু ব'লে ডাকি কাতরে। माज़ कि मिरव नां, मीरन कि हारव नां. রাথিবে ফেলিয়ে অকৃল অাধারে ? १थ (र जानित. বুজনী আসিছে একেলা আমি ষে এ বন মাঝারে, জগত-জননী. नश' नश' (कारन. বিরাম মাগিছে শ্রাস্ত শিশু এ. পিয়াও অমৃত, ত্ৰিত সে অতি, জুড়াও ভাহারে স্বেহ বর্ষিয়ে। তাজি সে তোমারে, গেছিল চলিয়েঁ काॅं निष्क जांकिएक शर्थ शंत्राहेरम, चात्र तम बादब नां, त्रहिद्द माथ माथ, ধরিয়ে তব হাত ভ্রমিবে নির্ভয়ে।

এদ তবে প্রভু,

স্থেহ-নয়নে

এমুধ পানে চাও, খুচিবে বাতনা,

शहिद नव वन, पृष्टिव व्यक्तन,

**চরণ ধরিয়ে পূরিবে কামনা। ২৭৬ ॥** 

রাপ ভরবে ।—তাল কাওয়ালি।

তুমি কি গো পিতা আমাদের, ওই দেনেহারি মুখ অতুল স্নেহের।

ওই যে নয়ন তব, অফণ কিরণ নব, বিমল চরণ-তলে ফুল ফুটে প্রভাতের।

ওই কি স্লেহের রবে, ডাকিছ মোদের সবে, তোমার আসন বেরি দাঁড়াব কি কাছে সিরা ?

श्वनस्त्रत कृतश्वित यज्ञान कृतिहा कृति, पिटन् कि विसन कवि श्वनाम-सनित स्त्रि। १ २११ ॥ রাগিণী আলাইয়া—ভাল ঝাঁপতাল।
ভাষারেই করিরাছি জীবনের শ্রুব ভারা,
এ সমুদ্রে জার কভূ হবনাক পথহারা,
বেখা আমি যাইনাক, ভূমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়ন জলে ঢাল গো কিরণ ধারা।
ভব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
ভিলেক অন্তর হ'লে না হেরি ক্ল-কিনারা।
কথন বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হুদি
জমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা। ২৭৮ ট

রাগিণী ধুন্—তাল কাওয়ালি।
দিবানিশি করিয়া বতন,
হৃদয়েতে রচেছি আসন,
ভগতপতি হে কুপা করি
হেথা কি করিবে আগমন ?

ষতিশয় বিজ্ঞন এ ঠাই. কোলাহন কিছু হেথা নাই, হৃদয়ের নিভৃত নিলয় করেছি যতনে প্রকালন। বাহিরের দীপ রবি-তারা ঢালে না সেথায় কর-ধারা, তুমিই করিবে শুধু, দেব, সেথায় কিবণ বরিষণ। पूरत वामना চপल, मृद्र श्रामा दिकालाइल, বিষয়ের মান অভিমান, করেছে স্থদ্রে পলায়ন। **(क्वन जानम विम (मर्था.** মুখে নাই একটিও কথা.

তোমারি সে পুরোহিত, প্রভু, করিবে ভোমারি আরাধন, নীরবে বসিয়া অবিরল हद्राव मिर्ट (म चङ्गक्रन. ছবারে জাগিয়া রবে একা मुक्तिश्रा मञ्जल जूनवन । २१०॥ বাগিণী ভৈরবী—ভাল ঝাঁপভাল। यहा जिश्हामत्न वित अनिष्ठ दह विश्व-विजः, ভোষারি রচিত ছব্দ মহান্ বিখের গীত। মর্জ্যের মৃত্তিকা হোরে কুদ্র এই কণ্ঠ লোয়ে আমিও হুয়ায়ে তব হ'য়েছি হে উপনীত। किছू नाहि हाहि (मव, (कवन मर्मन यात्रि, তোমারে গুনাব গীত এসেছি তাহারি লাগি গাহে राधा दवि मंगी, मारे मंडा बारव विन, একাত্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত। ২৭৯॥ রাগিণী দেশ—তাল আড়াঠেকা।
অনিমেব অঁথি সেই কে দেখেছে,
যে অঁথি জগত পানে চেরে ররেছে।
রবি শশি গ্রহ তারা, হয়নাক দিশে হারা,
সেই অঁথি পরে তারা অঁথি রেখেছে।
তরাসে অঁথারে কেন কাঁদিয়া বৈড়াই,
হৃদয়-আকাশ পানে কেন না তাকাই।
গ্রুব-জ্যোতি সে নয়ন জাগে সেথা অফুক্লণ,
সংসারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি চেকেছে। ২৮১॥

রাগিণী টোড়ি—তাল ঝাঁপতাল।
আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্কাদ
প্রভাত কিরণে।
পবিত্র কর-পরশ পেয়ে
ধরণী বৃঠিছে তাঁহারি চরণে।

আনন্দে তরুলতা নোরাইছে মাথা
কুসুম ফোটাইছে শত বরণে।
আশা উল্লাসে চরাচর হাসে
কি ভয় কি ভয় তুথ তাপ মরণে। ২৮২॥

রাগিণী কর্ণাটা থামাঞ্চ—তাল ফের্তা।
আজি শুভ দিনে, পিতার ভবনে
অমৃত সদনে চল যাই।
চল চল চল ভাই।
না জানি সেথা কত স্থ মিলিবে
আনন্দের নিকেতনে,
চল চল চল ভাই।
মহোৎসবে ত্রিভ্বন মাতিল,
কি আনন্দ উথলিল্ব;
চল চল চল ভাই।

দেৰলোকে উঠিয়াছে জয় গান, গাহ সবে একতান, বল সবে জয় জয়। ২৮৩॥

> রাগিণী খট্—ভাল একভানা। অাধার রজনী পোহাল জগত পুরিল পুলকে, বিমল প্রভাত কির্পে মিলিল ছালোক ভূলোকে। জগত নয়ন তুলিয়া, হৃদয় হুয়ার পুলিয়া হেরিছে হৃদয়নাথেরে আপন হৃদয়-আলোকে। প্রেমমুখহাসি তাঁহারি. পড়িছে ধরার আননে,

# ( 340E)

কুত্ব বিক্লি উঠিছে. मभौत विश्व कान्दन। स्थीरत चौधात द्वेदिह, मन मिक कूटि छेडिट्स-बननीत (काटन दबन दब জাগিছে বালিকা বালকে। क्र शक्त विश्व के विश्व त्म मिटक (मिश्र ठाहिश्र). হেরি সে অসীম মাধুরী ছদর উঠিছে গাহিয়া। নবীন আলোকে ভাতিছে. নবীন আশায় মাতিছে দ্বীন জীবন লভিয়া क्स क्य উঠে ত্রিলোকে। २৮৪॥

# ত্তীয় দৃশ্য। অরণ্য। বাল্মীকি।

বালীকি। ব্যাকুল হ'লে বনে বনে
লমি একেলা শৃক্ত মনে !
কে প্রাবে মোর কাতর প্রাণ,
জ্ড়াবে হিয়া স্থা বরিষণে ? ২০৯ দ
(প্রস্থান)

(দহ্যগণ বালিকাকে পুনর্ব্বার ধরিয়া আনিয়া)

মিশ্র বাগেশী।

ছাড়ব না ভাই ছাড়ব না ডাই এমন শিকার ছাড়ব দা। হাতের কাছে অমি এল, অমি যাবে!
অমি বেতে দেবে কেরে!
রাজাটা খেপেছেরে তার কথা আর মান্ব না।
আজ রাতে ধুম হবে ভারি,
নিয়ে আয় কারণ-বারি,
জেলে দে মশালগুলো মনের মতন পুজো দেব-

তার কথা আর মান্ব না! ১৪০॥ কানাডা।

প্রথম দস্তা।—

রাজা মহারাজা কে জানে আমিই রাজাধিরাজ
তুমি উজীর কোতোয়াল তুমি,

ঐ ছোঁড়াগুলো বর্কনাজ!

যত সব কুঁড়ে আছে ঠাই জুড়ে,
কাজের বেলার বুদ্ধি যার উড়ে!

পা ধোবার জল নিয়ে আরে ঝট্, কর তোরা সব যে যার কাজ ! ২৪১ ॥

#### থায়াজ।

বিতীয় দহা।
আছে তোমার বিদ্যে সাধ্যি জানা!
রাজত্ব করা এ কি তামাসা পেয়েছ!
প্রথম। জানিস্না কেটা আমি!
বিতীয়। চের্ চের্ জানি—চের্ চের্ জানি—
প্রথম। হাসিস্নে হাসিস্নে মিছে যা যা—
সব আপনা কাজে যা যা,
যা আপন কাজে!

দিতীয়। খ্ব ভোমার লখা চৌড়া কথা। নিতাস্ত দেখি ভোমায় কৃতাস্ত ডেকেছে। ( २८७ )

#### মিশ্র সিকু।

তৃতীয়। আঃ কাজ কি গোলমালে। না হয় রাজাই সাজালে। মরবার বেলায় মর্বে ওটাই আমরা থাক্ব ফাঁকডালে ! প্রথম। রাম রাম হরি হরি. ওরা ধাকতে আমি মরি। তেমন তেমন দেখুলে বাবা চুক্ব আড়ালে ! সকলে। ওরে চলু তবে শীগ্গিরি, আনি পূজাের সামিগ্গিরি ! কথায় কথায় রাত পোহালো এম্নি কাজের ছিরি! ২৪৩॥ (প্রস্থান)

### গারা ভৈরবী।

বালিকা। হা কি দশা হল আমার ! কোথা গো মা করুণাময়ী অরণ্যে প্রাণ বার গো! মুহুর্তের তরে মা গো দেখা দাও আমারে জনমের মত বিদায়! ২৪৪॥

পূজার উপকরণ লইয়া দহ্যগণের প্রবেশ।

ও কালি প্রতিমা বিরিয়া নৃত্য । ভাটিয়ারি।

এত রক শিথেছ কোণা মৃগুমালিনী ! তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরণী ! কাঠ দে মা শাস্ত হ মা সন্তানের মিনতি ! রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মুদি গুমা ত্রিনয়নী !২৪০॥

# বাল্মীকির প্রবেশ।

#### বেহাগ।

বান্মীকি। অহো আম্পদ্ধা একি তোদের নরাধম। তোদের কারেও চাহিনে আর. আর আর নারে-দূর্ দূর্ দূর্ আমারে আর ছুঁস্নে ! এ দৰ কাজ আর না, এ পাপ আর না, আর না আর না, তাহি, সব ছাড়িমু! প্রথম। দীন হীন এ অধম আমি কিছুই জানিনে রাজা ! এরাইত ৰত বাধালে জঞ্জাল. এত করে বোঝাই বোঝে না। কি করি, দেখ বিচারি। षिতীয়। বাঃ—এওত বড় মজা, বাহবা ! ৰত কুঁমের গোড়া ওইত, আরে বলু নারে !

প্রথম। দূর্ দূর্ দূর্ নিলজ্জ আর বকিস্নে! বালীকি। তফাতে সব সরে যা! এপাপ আর না, আর না, আর না, আহি, সব ছাড়িয়! ২৪৬॥ (দম্যগণের প্রস্থান)

### ভৈরবী।

বান্মীকি।

আর মা আমার সাথে কোন ভর নাহি আর।
কত হুঃথ পেলি বনে আহা মা আমার!
নরনে ঝরিছে বারি, এ কি মা সহিতে পারি!
কোমল কাতর তমু কাঁপিতেছে বার বার!
1 ২৪৭॥

(প্রস্থান)

# চতুर्य मृष्य । वनरमवीगरणत थरदभ ।

মলার।

রিম্ ঝিম্ খন খনতে বরবে।
গগনে ঘনঘটা শিহরে তক লতা,
মযুর মযুরী নাচিছে হরবে।
দিশি দিশি সচকিত দামিনী চমকিত,
চমকি উঠিছে হরিণী তরাদে। ২৪৮॥

(প্রস্থান)

বাল্মীকির প্রবেশ।

বেহাগ।

কোণার জুড়াতে আছে ঠাই। কেন প্রাণ কেন কাঁদেরে ! যাই দেখি শিকারেতে, রহিব আমোদে মেতে,
ভূলি সব জালা বনে বনে ছুটিয়ে
কেন প্রাণ কেন কাঁদেরে !
জাপনা ভূলিতে চাই ভূলিব কেমনে !
কেমনে যাবে বেদনা !
ধরি ধনু আনি বাণ, গাহিব ব্যাধের গান,
দলবল লয়ে মাতিব ।
কেন প্রাণ কেন কাঁদেরে ! ২৪৯ ॥

(শৃঙ্গধনি পূর্বক দম্মাদের আহ্বান) দম্ম্যগণের প্রবেশ।

স্থুরট।

দহা। কেন রাজা ডাকিস্কেন, এসেছি সবে !

বুঝি আবার খামা মারের পুজো হবে !

বাল্মীকি। শিকারে হবে যেতে আয়রে সাথে! প্রথম। ওরে রাজা কি বল্চে শোন্! সকলে। শিকারে চল্ তবে! সবারে আন্ডেকে যত দলবল সবে! ২৫০॥ (বাল্মীকির প্রস্থান)

ইমন কল্যাণ।

এই বেলা সৰে মিলে চলহো, চলহো,
ছুটে আর, শিকারে কেরে যাবি আয়,
এমন রজনী বহে যার যে,
ধুমুবাণ বল্লম লয়ে হাতে আরু আরু আরু আরু আরু।
বাজা শিক্ষা খন খন শক্তে কাঁপিবে বন
আকাশে কেটে যাবে, চমকিবে পশু পাখী সবে,
ছুটে যাবে কাননে কাননে, চারিদিকে খিরে
যাব পিছে পিছে হো হো হো হো হো! ২৫১॥

( २६७ )

### বাল্মীকির প্রবেশ।

#### বাহার।

ৰাশ্মীকি।—

গহনে গহনে যারে তোরা নিশি বহে যায় বে ! তন্ন তন্ন করি অরণ্য করি বরাহ থোঁজ গে, এই বেলা যারে !

নিশাচর পশু সবে, এখনি বাহির হবে,
ধমুর্ব্বাণ নেরে হাতে চল্ ত্বরা চল্ !
জালায়ে মশাল আলো এই বেলা আয়রে !২৫২॥
(প্রস্তান)

#### थ ३१।

প্রথম। চল চল ভাই দ্বরা করে মোরা আগে বাই দিতীয়। প্রাণ পণ থোঁজ এ বন সে বন, চলু মোরা ক'জন ওদিকে বাই।

প্রথম। নানা ভাই, কাজ নাই. হোখা किছু नाई किছু नाई, ওই ঝোপে যদি কিছু পাই। দ্বিতীয়। বরা' বরা'---क्षंत्र । ব্দারে দাড়া দাঁড়া অত ব্যস্ত হলে ফম্বাবে শিকার. চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয়, অশথ তলায়, এবার ঠিক ঠাক হয়ে সবে থাক. শাবধান ধর বাণ, সাবধান ছাড় বাণ, (शन (शन अधि भागांत्र भागांत्र हन् हन् ছোট্রে পিছে আয়রে ত্রা যাই। ২৫০ #

বনদেবীগণের প্রবেশ।

মিশ্র মোলার।

ক্রে এল আজি এ থোর নিশাথে।

গাধের কাননে শাস্তি নাশিতে।

মত্ত করী যত পদাবন দলে, বিমল সরোবর মন্থিয়া, খুমস্ত বিহগে কেন বধেরে, সঘনে থর-শর স্কিয়া. তরাসে চমকিয়ে হরিণ হরিণী খলিত চরণে ছটিছে। খলিত চরণে ছটিছে কাননে করুণ নয়নে চাহিছে-ष्याकून मत्रमी, मात्रम मात्रमी भव-वर्ग भि काँ निष्ड । তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী বিপদ ঘৰ ছায়া ছাইয়া— কি জানি কি হবে আজি এ নিশীখে, खबारम खान खर्ठ काँशिया । २६B b

# প্রথম দহ্যুর প্রবেশ।

প্রাণ নিয়েত সট্কেছিরে করবি এখন কি !

ওরে বরা' করবি এখন কি !
বাবারে, আমি চুপক'রে এই কচুবনে লুকিয়ে
থাকি ।

এই মরদের মুরদ্থানা, দেখেও কিরে ভড়কালি না, বাহবা সাবাস্ তোরে, সাবাস্রে তোর ভরসা দেখি ! ২৫৫॥

(থোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আরেক জন দহ্যর প্রবেশ)

(शोत्री।

**অন্ত দহা। বল্**ব কি আর বল্ব পুড়ো—উ°উ'!

আমার বা হরেছে, বলি কার কাছে,
এক্টা বুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে চুঁ!
প্রথম। তথন বে ভারি ছিল কারি জ্রি,
এখন কেন করচ বাপু উঁউঁউঁ—
কোন্ থানে লেগেছে বাবা দিই এক্টু ফুঁ!
৪২৫৭॥

দস্যুগণের প্রবেশ। শঙ্করা।

ৰম্মাৰ্গণ। সন্ধার মশার দেরী না সর,
তোমার আশার সবাই বসে।
শিকারেতে হবে বেতে
মিহী কোমর বাঁধ ক'সে!
বনবাদাড় সব ঘেঁটে ঘুঁটে,
আমরা মরি থেটে খুটে

ভূমি কেবল লুটে পুটে
পেট পোরাবে ঠেলে ঠুলে!
প্রথম। কাজ কি খেরে ভোফা আছি,
আমার কেউ না খেলেই বাঁচি,
শিকার কর্তে বায় কে ম'র্ডে,
চুঁসিয়ে দেবে বরা' মোবে।
চুঁ খেরে ত পেট ভরে না—
সাধের পেট্ট বাবে কেনে। ২৫৮॥

(হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ও শিকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুনঃপ্রবেশ) বাল্মীকির ফ্রন্ড প্রবেশ।

বাহার।

बाब्रीकि। त्राथ् द्राथ् त्रथ् सु हा किन्द्रस वान !

ছবিগ শাবক ছটি প্রাণভরে ধার ছুটি,
চাহিতেছে কিরে কিরে করণ নরান।
কোন দোব করেনিত, স্কুর্মার কলেবর,
কোনে কোমল দেহে বিবিবি কঠিন শর।
থাক্ থাক্ওরে থাক্, এ দারণ থেলা রাথ্,
আজ হতে বিসর্জিল্প এ ছার ধন্তক বাণ।
॥ ২৫৯॥
(প্রস্থান)

( দস্থাগণের প্রবেশ।)

নট্ৰারায়ণ ।

দিস্থাপণ। আর মা আর মা এখানে আর না, আর রে সকলে চলিরা বাই। শুকুক বাণ ফেলেছে রালা, ( २७० )

এথানে কেমনে থাকিব ভাই! চল চল চল এখনি যাই।

( **কা**প্মীকির প্রবেশ।)
দম্যাগণ। তোর দশা, রাজা, ভাল ত নয়,
রক্ত পাতে পাস্রে ভয়,
লাজে মোরা ম'রে বাই!
পাধীটি মারিলে কাঁদিয়া খুন,
না জানি কে তোরে করিল গুণ,
হেন কভু দেখি নাই! ২৬০॥
(দম্যাগণের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য ।
হাধির।
বাজীকি।—জীবনের কিছু হ'ল না, হায় !--হল'না গো হ'ল না হায়, হায়,

গহনে গহনে কত আর ভ্রমিব নিরাশার এ আধারে ?

শৃত হৃদয় আর বহিতে যে পারি না, পারিনা গো পারিনা আর। কি ল'য়ে এখন ধরিব জীবন্, দিবস রজনী চলিয়া যায়,

দিবস রজনী চলিয়া যায়,
কতকি করিব বলি কত উঠে বাসনা,
কৈ করিব জানি না গো!
সহচর ছিল যারা ত্যেজিয়া গেল তারা; ধনুর্বাণ
ত্যেজেছি;

কোন আর নাহি কাজ।
কি করি কি করি বলি হাহা করি ভ্রমি গো,
কি করিব জানি না বে ৷ ২৬১॥

# ব্যাধগণের প্রবেশ। মিশ্র পূরবী।

প্রথম। দেখ্দেখ্ছটো পাথী বসেছে গাছে।
বিতীর। আর দেখি চূপি চূপি আররে কাছে!
প্রথম। আরে ঝট্করে এইবারেছেড়েদেরে বাণ।
বিতীর। রোস্রোস্আগে আমি করিরে সন্ধান!
॥ ২৬২॥

## সিমু ভৈরবী।

## বান্মীকি।

থাম্থাম্ কি করিবি ববি পাণীটির প্রাণ। ছুটিতে র'রেছে স্থাথ, মনের উলাদে পাহি-তেছে গান!

১ম ব্যাধ। রাথ' মিছে ওসব কথা, কাছে যোগের এসনাক হেণা, চাইনে ওসৰ শাস্তর কথা, সমন্ন ব'হে বার বে। বালীকি। শোন শোন মিছে রোব কোর না! ব্যাধ। থাম থাম ঠাকুর এই ছাড়ি বাণ! ( একটি ক্রোঞ্চকে বধ )

বান্দীকি।

मा निवान व्यक्तिशेष ध्यन्नभः नावकीः नर्माः, यथ त्क्रीकमिथ्नोतनकमवदीः कामरमाहिकः।
॥ २७०॥

বাহার।

কি বলিছ আমি !—এ কি স্থলনত বাণীরে ! কিছু না জানি কেষনে বে আমি প্রকাশিত্ব দেবভাবা,

এমন কথা কেমনে শিথিম রে। পুলকে পুরিল মনপ্রাণ, মধু বর্ষিল শ্রবণে, এ কি!—হাদরে এ কি এ দেখি!—
বোর অন্ধকার মাঝে এ কি জ্যোতি ভার
অবাকৃ!—করণা এ কার १২৬৪॥

( সরস্বতীর আবির্ভাব। ) ভূপানী।

বান্মীকি। এ কি এ, একি এ, স্থির চপলা!
কিরণে কিরণে হ'ল সব দিক উল্লা।
কি প্রতিমা দেখি এ,
জোহনা মাখিরে
কে রেখেছে আঁকিয়ে,
আ মরি কমল পুতলা! ২৬৫॥
(ব্যাধগণের প্রস্থান)

# বনদেবীগণের প্রবেশ।

বনদেবী। নমি নমি ভারতী তব কমল চরণে,
পুণা হল বনভূমি ধন্ত হল প্রাণ।
বাল্মীকি। পূর্ণ হল বাসনা, দেবী কমলাসনা,
ধনা হল দস্তাপতি গলিল পাষাণ।
বনদেবী। কঠিন ধরাভূমি এ, কমলালয়া ভূমি যে,
ছদয় কমলে চরণ কমল কর দান!
বাল্মীকি। তব কমল পরিমলে রাথ হালি ভরিয়ে
চির দিবস করিব তব চরণ-স্থা পান।

॥ ২৬৬ ॥ দেবীগণের অন্তর্ধান।

বাল্মীকি কালী প্রতিমার প্রতি। রামপ্রসাদী হর। শ্রামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা! পাষাণের মেরে পাষাণী, না বুঝে মা বলেছি মা !

এত দিন কি ছল করে তুই পাষাণ করে রেখেছিলি!
(আজ) আপন মারের দেখা পেরে নয়ন জলে

গলেছি মা !

কালো দেখে ভ্লিনে আর, আলো দেখে ভ্লেছে মন.

আমার তুমি ছলেছিলে,(এবার) আমি তোমার ছলেছি মা।

মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার মারের কোলে চলেছি
মা। ২৬৭॥

ষষ্ঠ দৃশ্য। টোড়ী ৮

বান্দ্রীকি।—কোণা লুকাইলে ?

1 সব আশা নিভিল, দশদিশি অন্ধকার

সবে গেছে চ'লে ভোজিয়ে আমারে, ক্র তুমিও কি তেরাগিলে ? ২৬৮॥

( লক্ষীর আবির্ভাব)

शिकू।

नमी।—

কেন গো আপন মনে, ভ্রমিছ বনে বনে, সলিল ছনরনে

কিসের হুপে ?

ক্ষনা দিতেছে আসি, রতন রাশি রাশি, ফুটুক্ ভবে হাসি

মলিন মুখে। কমলা বাবে চার, বল সে কি না পায়, ছ্থের এ ধ্রায়

থাকে সে হুথে।

( ২৬৮ )

জ্যাজিয়া কমলাসনে, এসেছি বোর বনে, আমারে শুভক্ষণে

হের গো চোথে। ২৬৯॥

টোড়ী।

বাক্সীকি।---

(আমার) কোথার সে উবামরী প্রতিমা!
তুমিত নহো সে দেবী, কমলাসনা,
কোরোনা আমারে ছলনা!
কি এনেছ ধন্ মান! তাহা যে চাহেনা প্রাণ;
দেবি গো, চাহিনা চাহিনা, মণিমর ধ্লিরাশি
চাহি না,

ভাহা লোমে স্থী যারা হয় হোক্—হয় হোক্—
আমি, দেবি, দে স্থা চাহি না।
যাও দল্লী অলকায়, যাও লল্লী অমরায়,
এ বনে এসনা এসনা,

এসনা এ দীন জন কুটারে! যে বীণা গুনেছি কানে, মনপ্রাণ আছে ভোর, আর কিছু চাহিনা চাহিনা! ২৭০॥ (লক্ষীর অস্তর্ধান বান্মীকির প্রস্থান।)

> ( বনদেবীগণের প্রবেশ।) ভেরেশ।

বাণী বীণাপাণি করণাময়ী।
অন্ধর্জনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,
দরশ দিয়ে লুকালে কোথা দেবি অয়ি!
অপন সম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরম বেদনা,
তোমারে চাহি ফিরিছে হের কান্দে কান্নে গুই!

8 CP 5 8

# (বনদেবীগণের প্রস্থান। বাল্মীকির প্রবেশ। সরস্বতীর আবির্ভাব)

#### বাহার।

বাদীকি। এই বে হেরি গো দেবী আমারি।

পব কবিতাময় জগত চরাচর,

সব শোভামর নেহারি।

ছলে উঠিছে চন্দ্রমা, ছলে কনক রবি উদিছে,

ছলে জগ-মণ্ডল চলিছে,

আলম্ভ কবিতা তারকা সবে;

এ কবিতার মাঝারে তুমি কেগো দেবি
আলোকে আলোক আলো আঁধারি!

আজি মলম আকুল, বনে বনে এ কি এ গীত
গাহিছে,

কুল কহিছে প্রাণের কাহিনী,
নব রাগ রাগিণী উছাসিছে,
এ আনন্দে আজ গীত গাহে মোর হৃদর সব অবারি
তুমিই কি দেবী ভারতী, কুপাগুণে অন্ধ জাঁথি
ফুটালে,

উষা আমিলে প্রাণের আঁখারে, প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে ? তুমি বক্ত গো, রব' চিরকাল চরণ ধরি ভোমারি।২৭২॥

গৌড় সল্লার। স্থদরে রাখ' গো দেবি, চরণ ভোমার। এস, মা করুণারাণী, ও বিধু-বদন ধানি

হেরি হেরি ভাঁধি ভরি হেরিব আবার। এস আদরিণী বাণী সমুখে আবার।

মুছ মুছ হাসি হাসি, বিলাও অমৃত রাশি, আলোয় ক'রেছ আলো, জ্যোতি-প্রতিমা. তুমি গো লাবণ্য-লতা, মূর্ত্তি মধুরিমা। বসস্তের বনবালা, অতুল রূপের ডালা, মায়ার মোহিনী মেয়ে ভাবের আধার. খুচাও মনের মোর সকল জাঁধার। অদর্শন হ'লে তৃমি ত্যেজি লোকালয় ভূমি অভাগা বেড়াবে কেঁদে গহনে গহনে. ट्रा द्यादि उक्रमणा, विवादि कदन ना कथा বিষধ কুমুমকুল বনফুল-বনে। "हा (मरी, हा (मरी" वनि, खन्नद्रि काँमिद व्यनिः ষ্মরিবে ফুলের চোথে শিশির-আসার. হেরিব'জগত গুধু অ'াধার-অ'াধার। সরস্বতী। দীনহীন বালিকার সাজে. এসেছিত্ব এ ঘোর বনমাঝে.

গলতে পাষাণ তোর মন. কেন, বৎস, শোন তাহা, শোন ! আমি বীণাপাণি, ভোরে এসেছি শিখাতে গান। তোর গানে গোলে যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ। যে রাগিণী গুনে তোর গ'লেছে কঠোর মন, সে রাগিণী ভোরি কঠে বাজিবে রে অফুক্রণ। व्यधीत इहेश तिषू काँ मिर्व हदन-छल, চারি দিকে দিক-বধু আকুল নয়ন-জলে। মাধার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা. অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্র ধারা। (य कस्न तरम वाक्षि पृतिन (त अ शहरा, শত-স্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগতময়। दिशां हिमां जि चाहि तिथा जित्र नाम त्रंदर, বেথার জাহুবী বহে তোর কাব্য-স্রোভ ব'বে !

সে জাহুবী বহিবেক অবত জদয় দিয়া, শ্বশান পবিত্র করি মরুকৃমি উর্বরিয়া ! শুনিতে শুনিতে বৎস, তোর সে অমর গীত. ক্ষগতের শেষ দিনে ছবি হবে অস্তমিত। যতদিন আছে শশি, যতদিন আছে রবি. पूरे वाबारेवि वीशा जूरे चानि, मश कवि । মোর প্রাসন তলে রহিবে আসন ভোর। নিতা নব নব গীতে সতত বহিবি ভোৱ। বসি ভোর পদতলে কবি বালকেরা যত শুনি ভোর কপ্নস্তর শিথিকে সঙ্গীত কত। এই দে আমার বীণা, দিফু তোরে উপহার! যে গান পাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার ॥ ২৭৩ 🛭

বাগিণী বেহাগ—ভাল একভালা। শামি জেনে গুনে তবু ভূলে আছি, দিবস কাটে বুথায় ছে-আমি যেতে চাই তব পথ পানে কত বাধা পায় পায় হে। চারিদিকে হের বিরেছে কা'রা শত বাঁধনে জড়ায় হে. আমি, ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো **फूर्वादय ब्राट्थ** भाषात्र दह। দাও ভেকে দাও এ ভবের স্থুখ काक (नहें व (थनाव (ह. আমি ভূলে থাকি বত অবোধের মন্ত বেলা বহে তত ধার হে। स्त ७व वाय क्षत्र-शहरन, प्रधानन जान' डांब (र.

নরনের জলে ভাসারে আমারে
সে জল দাও মুছারে হে।
শুস্ত করে দাও হৃদর আমার
আসন পাত' সেথার হে,
তুমি এস এস নাথ হ'রে বস,
শ্ভুলো না আর আমার হে। ২৮৫॥
কীর্ত্তনের স্থর।

(আমার) হুদর সমুদ্র তীরে কে তুমি দাঁড়ারে ! কাতর পরাণ ধার বাহু বাড়ায়ে। (হুদরে) উপলে তরক চরণ পরশের তরে

(তারা) চরণ কিরণ লয়ে কাড়াকাড়ি করে।
মেতেছে হুদর আমার ধৈরজ না মানে,
তোমারে দেরিতে চার নাচে স্বনে।
(স্থা) ঐ খেনেতে থাক তুমি বেরোনা চলে

(जाकि) क्षत्र मागदतत्र वाँथ जानि मवत्।

## ( १४३ )

কোণা হতে আজি প্রেমের পরন ছুটেছে (আমার) হৃদরে তরঙ্গ কতু নেচে উঠেছে! তুমি দাঁড়াও ভূমি বেরোনা— (আমার) হৃদরে তরঙ্গ আজি নেচে উঠেছে॥২৮৬॥

রাগিণী মিশ্র—তাল ঝাঁপতাল।

এ কি স্থপন-ছিলোল বহিল আদি প্রভাতে, জগত মাতিল তায়। 'হৃদয়-মধুকর ধাইছে দিশি দিশি পাগল প্রায়!

ষরণ বরণ পূলা রাজি, হদর খ্লিরাছে আজি, সেই স্থরভি স্থা করিছে গান, পুরিয়া প্রাণ, সে স্থা করিছে দান, সে স্থা জনিলে উথলি বার। ২৮৭॥ রাগিণী প্রভাতী—তাল একতালা।
এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি,
বুঝি পিতা জারে ছেড়ে গেছ তুমি,
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে
কে তারে উদ্ধার করিবে।
চারিদিকে চাই নাহি হেরি গতি,
নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি,
আজি এ আঁধারে বিপদ পাথারে

কাহার চরণ ধরিবে !
তুমি চাও পিতা সুচাও এ তৃথ,
অভাগা দেশেরে হয়োনা বিমুধ,
নহিলে আঁধােরে বিপদ পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে ।

দেখ চেয়ে তব সহস্র সন্তান লাজে নতশির, ভয়ে কম্পমান,

কাঁদিছে সহিছে শত অপমান লাজমান আর থাকে না। হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া তোমারেও তাই গিয়েছে ভূলিয়া, দয়াময় বলে আকুল হৃদয়ে ভোমারেও ভারা ডাকে না। তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও, এ পাপ, হীনতা, এ হুঃখ ঘুচাও, ললাটের কলম্ব মুছাও মুছাও নহিলে এ দেশ থাকে না তুমি যবে ছিলে এ পুণ্য ভবনে, কি সৌরভ স্থা বহিত প্রনে. কি আনন্দ গান উঠিত গগনে. কি প্রতিভা জ্যোতি জ্বিত। ভারত অরণ্যে ঋষিদের গান
অনস্থ সদনে করিতে প্রয়াণ
ভোমারে চাহিয়া পুণ্যপথ দিয়া
সকলে মিলিয়া চলিত !
আল কি হয়েছে চাও পিতা চাও,
এ তাপ, এ পাপ, এ হুথ ঘুচাও,
মোরা ত ভোমারি রয়েছি সস্তান
যদিও আমরা পভিত। ২৮৮॥

রাগিণী আসাবরি—তাল চৌতাল।
এখনো আঁধার রয়েছে, হে নাথ,
এ প্রাণ দীন মলিন, চিত অধীর,
সব শৃস্তময়।
চারিদিকে চাহি পথ নাহি নাহি,
শাস্তি কোথা, কোথা আলয়।

## কোথা তাপহারী পিপাদার বারি হৃদয়ের চির আশ্রয়। ২৮৯॥

রাগিণী দিকু - তাল মধ্যমান।

এ পরবাদে রবে কে হায়!
কে রবে এ সংশয়ে সস্তাপে শোকে।
হেথা কে রাখিবে হুথ ভয় সঙ্কটে
তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রাস্তরে, হায়রে।
॥ ২৯০॥

রাগিণী ইমন—তাল আড়াঠেকা।
এ মোহ আবরণ ধুলে দাও দাও হে।
স্থানর মুধ তব দেখি নয়ন ভরি,
চাও জালয় মাঝে চাও ছে। ২৯১॥

রাগিণী হাখীর—তাল চৌতাল।

এনেছে সকলে কত আশে, দেথ চেয়ে
ঠে প্রাণেশ, ডাকে সবে ঐ তোমারে।

এস হে মাঝে এস কাছে এস,

তোমায় ঘিরিব চারি ধারে।
উৎসবে মাতিব হে তোমায় লয়ে
ভূবিব আনন্দ পারাবারে। ১৯২॥

রাগিণী বিভাস—তাল চৌতাল।

ওঠ ওঠরে—বিফলে প্রভাত বহে যায় যে,
মেল অ'থি, জাগ জাগো, থেকনারে অচেতন।

সকলেই তাঁর কাজে ধাইল জগত মাঝে,
জাগিল প্রভাত বায়ু, ভামু ধাইল আকাশ পথে।

একে একে নাম ধরে ডাকিছেন ব্ঝি প্রভু

একে একে ফুলগুলি তাই ফুটিয়া উঠিছে বনে।

শুন দে আহ্বান বাণী — চাহ দেই মুখপানে — তাহার আশীষ লয়ে, চলরে বাই সবে তাঁর কাজে। ২৯৩॥

বাগিণী মিশ্র বেলাবতী-তাল কাওয়ালি। ওতে দ্যাম্য নিধিল আশ্রয় এ ধরা পানে চাও। পতিত যে জন করিছে রোদন, পতিত পাবন তাহারে উঠাও। মরণে যে জন করেছে বরণ তাহারে বাঁচাও 🛭 কত ছুথ শোক, কাঁদে কত লোক. নয়ন মৃছাও। ভাঙ্গিয়া আলয় হেরে শৃত্তময় কোথায় আশ্রয়, (তারে) ঘরে ডেকে নাও।

প্রেমের তৃষার হৃদর শুকার দাও প্রেম স্থা দাও 🛚 হের কোথা যায় কার পানে চায় নয়নে অাধার নাহি হেরে দিক আকুল পথিক চাহে চারি ধার। সে বোর গহনে অন্ধ সে নয়নে তোমার কিরণে আধার ঘূচাও। সঙ্গরা জনে রাখিয়া চরণে বাসনা পুরাও 🛭 कलरहत (तथा आदि (मस (मथा প্রতিদিন হায়। क्षमञ्ज कठिन इन मिन मिन गड्डा मृत्र यात्र।

দেহগো বেদনা করাও চেতনা,
রেখনা রেখনা এপাপ তাড়াও।
সংসারের রণে পরাজিত জনে
দাও নববল দাও॥ ২৯৪॥

ভল্ল-তাল ঠুংরি।

কি করিলি মোহের ছলনে।
গৃহ তেয়াগিয়া প্রবাসে ভ্রমিলি
পথ হারাইলি গৃহনে।
(ঐ) সময় চলে গেল অাধার হয়ে এল
মেঘ ছাইল গগনে।
শ্রাস্ত দেহ আর চলিতে চাহেনা
বিধিছে কণ্টক চরণে।
গৃহে কিরে যেতে প্রাণ কাঁদিছে
এখন ফিরিব কেমনে.

পথ বলে দাও পথ বলে দাও কে জানে কারে ডাকি সঘনে। বৰু যাহারা ছিল সকলে চলে গেল কে আর রহিল এ বনে। (ওরে) জগত-সধা আছে, যা'রে তাঁর কাছে, বেলা যে যায় নিছে রোদনে। দাঁড়ায়ে গৃহ-দারে জননী ডাকিছে আয়বে ধবি তাঁৰ চৰণে পথের ধূলি লেগে অন্ধ আঁথি মোর মায়েরে দেখেও দেখিলিনে। কোথাগো কোথা তুমি, জননি, কোথা তুমি, ডাকিচ কোথা হতে এ জনে. হাতে ধরিয়ে সাথে লয়ে চল তোমার অমৃত ভবনে। ২৯৫॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল ধামার।

কেরে ওই ডাকিছে,
স্মেহের রব উঠিছে জগতে জগতে,
তোরা আয়, আয়, আয়, আয়!
তাই আনন্দে বিহঙ্গ গান গাঙে,
প্রভাতে, সে স্থাস্বর প্রচারে।
বিষাদ তবে কেন, অশ্রু বহে চোথে
শোককাতর আক্ল কেন আজি!
কেন নিরানন্দ, চল সবে যাই—
পূর্ণ হবে আশা! ২৯৬॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।
চলিয়াছি গৃহপানে, খেলাধ্লা অবসান।
ডেকে লণ্ড, ডেকে লণ্ড, বড় শ্রান্ত মন প্রাণ।

ধ্লার মলিন বাস, অ'ধারে পেরেছি ত্রাস,
মিটাতে প্রাণের ত্যা বিষাঁদ করেছি পান॥
থেলি সংসারের থেলা কাতরে কেঁদেছি হার,
হারায়ে আশার ধন অশ্রুবারি ব'হে যার;
ধ্লাঘর গড়ি যত ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে তত,
চলেছি নিরাশ মনে, সাস্থনা কর গো দান। ২৯৭॥

রাগিণী মিশ্র মলার—তাল রূপক।

চলেছে তরণী প্রদাদ পবনে,
কে বাবে এসহে শাস্তি ভবনে।
এ ভব সংসারে বিরেছে অঁথোরে,
কেনরে ব'সে হেথা ল্লান মুথ!
প্রাণের বাসনা হেথার পূরে না,
হেথার কোথা প্রেম ক্রাণা স্থধ!

এ ভব কোলাহল, এ পাপ হলাহল,
এ ছথ শোকানল দুরে যাক,
সমুথে চাহিয়ে পুলকে গাহিয়ে
চলরে গুনে চলি তাঁর ডাক,
বিষয় ভাবনা লইয়া যাব না,
তুচ্ছ সুথ ছথ পড়ে গাক।
ভবের নিশীথিনী ঘিরিবে ঘনঘোরে
তথন্ কার মুথ চাহিবে!
সাধের ধনজন দিয়ে বিসর্জন,
কিসের আশে প্রাণ রাধিবে। ২৯৮॥

রাগিণী ইমন কল্যাণ-তাল চৌতাল।

ভাকি ভোমারে কাতরে, দরা কর দীনে, রাথহে রাথহে অভয় চরণে। ংশন জন হৃচ্ছ সকলি, সকলি মোহমায়া,
বুথা বুথা জানিছে, প্রাণ চাছে যে তোমা পানে।
॥ ২৯৯॥

রাগিণী ললিত—তাল চৌতাল।

ভূবি অমৃত পাথারে,—

যাই ভূলে চরাচর,

মিলায় রবি শশি।

নাহি দেশ, নাহি কাল,

নাহি হেরি সীমা,

প্রেমম্রতি হৃদয়ে জাগে

আনন্দ নাহি ধরে। ৩০০॥

রাগিণী সাহান।—তাল বাঁপেতাল। ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ধরে। ডাকিতে এসেছি তাই, চল' ধরা করে। গোপিত-হাদর ধারা মুছিবি নরন ধারা,

ফুচিবে বিরহ তাপ কতাদন পরে।

আজি এ আকাশ মাঝে কি অমৃত বাঁণা বাজে !

পুলকে জগৎ আজি কি মধু শোভার সাজে।

আজি এ মধুর ভবে, মধুর মিলন হবে,

উচার সে প্রেম মুথ জেগেছে অন্তরে। ৩০১ ॥

রাগিণী দেশী টোড়ি—তাল চিমা তেতালা।
তবে কি ফিরিব মান মুথে সথা,

জর জর প্রাণ কি জুড়াবে না।
অ'াধার সংসারে আবার কিরে যাব ?
হৃদয়ের আশা পুরাবে না ? ৩০২ দ

রাগিণী কেদারা—তাল ঝাঁপতাল। ভূমি ধন্য ধন্যহে, ধন্য তব প্রেম, ধন্য তোমার জগত রচনা। এ কি অমৃতরদে চক্ত বিকাশিলে,

এ সমীরণ পুরিলে প্রাণ-হিল্লোলে।

এ কি প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে,

কুস্থাবন ছাইলে শ্যাম পল্লবে।

এ কি গভীর বাণী শিথালে সাগরে,

কি মধুগীতি তুলিলে নদী কলোলে।

এ কি ঢালিছ স্থা মানব হদয়ে,

তাই হদয় গাইছে প্রেম-উলাদে। ৩০৩ ॥

রাগিণী দেশ—তাল একতালা।

তুমি ছেড়ে ছিলে ভূলে ছিলে বলে হের গো কি দশা হয়েছে। মলিন বদন মলিন হদর শোকে প্রাণ ডুবে রয়েছে।

বিরহীর বেশে এসেছি হেথায় कानार्छ वित्रश-८वहना । দরশন নেব তবে চলে যাব करनक मिर्नेत वामना। নাথ নাথ বলে ডাকিব ভোমারে চাহিব হৃদয়ে রাখিতে, **` কাতর প্রাণের রোদন গুনিলে** আর কি পারিবে থাকিতে। ও অমৃতরূপ দেখিব যখন মুছিব নয়ন বারি ছে। আর উঠিব না, পড়িয়া রহিব চরণ তলে তোষারি ছে। ৩০৪॥

ভজন—তাল ছেপ্কা। তোমারেই প্রাণের আশা কহিব। ২০

স্থে ছথে শোকে জাধারে মালোকে চরণে চাহিয়া রহিব ! কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে তুমিই জান তা' প্রভুগো ! তোমারি আণেশে রহিব এ দেশে স্থ ছথ যাহা দিবে সহিব। ষদি বনে কভু পথ হারাই প্রভু তোমারি নাম লয়ে ডাকিব, বড়ই প্রাণ ষবে আকুল হইবে চরণ হৃদয়ে লইব. তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব. তোমারি কার্যা বা সাধিক. भिव इर्य (शत्न (एरक निर्मा तकातन বিরাম আর কোথা পাইব ! ৫০৫ # ছাগিনী দেশ ধাষাজ — তাল ঝাঁপতাল।
তোমায়, যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে।
প্রেম কুস্থমের মধু দৌরভে
নাথ তোমারে ভূলাব হে।
তোমার প্রেমে সথা দাজিব স্কর,
ছালয়হারী, তোমারি পথ রহিব চেয়ে।
ভাপনি আসিবে, কেমনে ছাড়িবে আর 
থ
মধুর হাদি বিকাশি রবে হুলয়াকাশে। ৩০৬॥

বাগিণী বড় হংস সারস্থ — তাল চৌতাল।
(তাঁহারে) আরতি করে চক্ত তপন,
দেবমানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ-শরণ
ভার জগত-মন্দিরে।

অনাদি কাল অনস্ত গগন সেই অসীম মহিমা মগন. তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন व्यानम् नम् नम् ८३। হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি, পারে দেয় ধরা কুস্থম ঢালি, কতই বরণ কতই গন্ধ কত গীত কত ছদ্দ রে। বিহগগীত গগন ছায়. खनम शांत्र, खन्धि शांत्र, মহা পবন হরষে ধায় গাহে গিরিকন্দরে। কত কত শত ভকত প্ৰাণ হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান, পুণ্য কিরণে ফ্টিছে প্রেম টুটিছে মোহ বন্ধ রে।৩•৭॥

রাগ ভৈরে । — তাল একডালা।
তাঁহার প্রেমে কে ডুবে আছে ?
চাহে না সে ডুছে স্থপ ধন মান।
বিরহ নাহি তার নাহিরে হুপ তাপ
সে প্রেমের নাহি অবসান। ৩০৮॥

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা। তাঁহার আনন্দধারা জগতে বেতেছে বয়ে,এম সবে নরনারী আপন হৃদয় লয়ে।

সে আনন্দে উপবন, বিকসিত অনুক্ষণ, সে আনন্দে ধার নদী আনন্দ বারতা করে। সে পুণ্য নির্বর স্রোতে বিষ করিতেছে সান, রাধ সে অমৃত ধারা পুরিয়া হদর প্রাণ। তোমরা এদেছ তীরে, শৃক্ত কি যাইবে ফিরে, শেষে কি নয়ন নীরে ভূবিবে ভূষিত হ'য়ে, চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়, চির-দিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়। দে আনন্দরদ পানে চিরপ্রেম জাগে প্রাণে. দহেনা সংসার তাপ সংসার মাঝারে র'য়ে। তেও n রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি। দাও হে হৃদয় ভরে দাও। তরঙ্গ উঠে উথলিয়া স্থাসাগরে স্থারসে মাতোয়ারা করে দাও। ষেই স্থারস পানে ত্রিভূবন মাতে তাহা মোরে দাও। ৩১০ ॥ রাগিণী আসাবরি টোড়ি—তাল তেওট। দিন ত চলি গেল প্রভুবুথা, কাতরে কাঁছে হিয়া।

জীবন অহরহ হতেছে ক্ষীণ. কি হল এ শক্ত জীবনে। **रम्थाव (क्यान এই मान पृथ** কাছে যাব কি লইয়া। প্রভু হে ষাইবে ভর, পাব ভরসা, তুমি যদি ডাক এ অধমে। ৩১১॥ রাগিণী টোডি—তাল ঝাঁপতাল ত্রথ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই কেন গো একেলা কেলে রাখ। एएक निल, हिन यात्रा कारह. ত্মি তবে কাছে কাছে পাক'। প্রাণ কারো সাড়া নাহি পার. রবি শশি দেখা নাহি যায়. এ পথে চলে যে অসহায় তারে তুমি ডাক, প্রভু. ডাক।

সংসারের আলো নিভাইলে. विवादमञ्ज व्याधात्र चनात्र. দেখাৰ তোমার বাতায়নে চির-আলো জলিছে কোথায় 🕈 ভঙ্ক নির্ঝরের ধারে রই. পিপাসিত প্রাণ কাঁদে ওই. অসীম প্রেমের উৎস কই. আমারে তৃষিত রেথনাক 🖠 কে আমার আজীয় স্বন্ধন আৰু আসে, কাল চলে যায় ! চরাচর ঘুরিছে কেবল জগতের বিশ্রাম কোথায় ! সবাই আপনা নিয়ে রয়, কে কাহারে দিবে গো আশ্রয় সংসারের নিরাশ্রর জনে তোমার ফেহেতে, নাথ ঢাক'॥ ৩১২ ॥

রাগিণী কামোদ—তাল ধামার।

হয়ারে বসে আছি প্রভু সারা বেলা,

নয়নে বহে অশ্রবারি।

সংসারে কি আছে হে হৃদয় না পুরে;

প্রাণের বাসনা প্রাণে লয়ে,

ফিরেছি হেগা ছারে ছারে।

সকল ফেলি আমি এসেছি এখানে

বিমুখ হোয়ো না দীন হীনে

রাগিণী রামকেলী—তাল ঝাঁপতাল।
তথ দূর করিলে, দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ!

যা' ক'র ছে রব পডে। ৩১৩॥

সপ্ত লোক ভূলে শোক তোমারে চাহিয়ে কোণায় আছি আমি দীন অতি দীন। ১১৪ ॥

্রাগ ভয়রে।—ভাল ঝাঁপতাল।

দেখ্ চেয়ে দেখ্ তোরা জগতের উৎসব, শোন্রে, অনস্তকাল উঠে জয় জয় রব।

জগতের যত কবি, গ্রহতারা শশি রবি, অনস্ত আকাশে ফিরি গান গাহে নব নব। কি সৌন্দর্যা অনুপম না জানি দেখেছে তারা, না জানি করেছে পান কি মহা অমৃতধারা। না জানি কাহার কাছে, ছুটে তারা চলিয়াছে, আনন্দে ব্যাকুল যেন হয়েছে নিধিল ভব।

त्वश्रत चाकारण (ठरत — कित्रत कित्रवंभत्र, त्वश्रत क्रगट (ठरत — त्योनर्गा- श्रवाह वत्र। আঁথি মোর কার দিকে চেয়ে আছে অনিমিথে; কি কথা জাগিছে প্রাণে কেমনে প্রকাশি কব।
॥ ৩১৫॥

> বাগিণী বেলাবলী—তাল কাওয়ালি। (मथा यमि मितन (ছড়োনা আর. ্ আমি অতি দীন হীন। নাঠি কি হেথা পাপ মোহ বিপদ রাশি ? তোমা বিনা একেলা ্ নাহি ভরুসা। ৩১৬॥ রাগিণী বাহার—তাল একতালা। পিতার হয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভূলে যাও অভিমান। এস ভাই এস প্রাণে প্রাণে ফার্কি বেখোনারে ব্যবধান।

সংসারের ধূলা ধূরে ফেলে এস मूर्थ नरा এन शनि, হৃদয়ের থালে লয়ে এস ভাই প্রেম ফুল রাশি রাশি। নীরস হৃদয়ে আপনা লইয়ে রহিলে তাঁহারে ভূলে, অনাথ জনের মুখপানে আহা চাহিলে না মুখ তুলে কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলে কত वाथित्व भरत्रत्र व्याग । তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে দিবা হল অবসান। তাঁর কাছে এদে তবুও কি সাঞ্চি আপনারে ভূলিবে না।

ছানর মাঝারে ডেকে নিতে তাঁরে হানর কি খুলিবে না। লইব বাঁটিয়া সকলে মিলিয়া প্রেমের অমৃত তাঁরি, পিতার অধীম ধন রতনের সকলেই অধিকারী। ৩১৭॥

রাগিণী আলাইরা—তাল আড়াঠেকা।
প্রভু এলেম কোণার!
কথন বর্ষ গেল, জীবন বহে গেল,
কথন কি যে হল জানিনে হার!
আসিলাম কোণা হতে, যেতেছি কোন্ পথে,
ভাসি যে কাল প্রোতে তৃণের প্রার!
মরণ-সাগর পানে চলেছি প্রভিক্ষণ,
ভবুও দিবানিশি মোহেতে অচেতন!

এ জীবন স্বহেলে জাঁধারে দিনু থেঁটুল,
কত কি গেল চলে, কত কি যায়!
শোকে তাপে জ্বজ্ব অসহ বাতনায়,
তকায়ে গেছে প্রেম, হদয় মক প্রায়—
কাঁদিয়া হলেম সারা, হয়েছি দিশাহারা,
কোথাগো ধ্রুব তারা, কোথাগো হায়।০১৮

রাগিণী আশা ভৈরবী — তাল ঠুংরি।
বরিষ ধরা মাঝে শাস্তির বারি।
ওক্ষ হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
উর্দ্ধ্য নরনারী।
না থাকে অক্কার, না থাকে মোছ পাপ,
না থাকে শোক পরিভাপ।
হৃদয় বিমল গোক, প্রাণ সবল হোক্,
বিম্ন লাও অপ্নারি।

কেন এ হিংসা ছেষ, কেন এ ছল্মবেশ, কেন এ মান অভিমান! বিতর বিতর প্রেম পাষাণ জদরে জয় জয় হোকু ভোমারি। ৩১৯॥

त्रांशिनी পूत्रवी-जान व्याफार्टिका।

বর্ষ ওই গেল চলে।
কত দোষ করেছি যে, ক্ষমা কর, লহ কোলে।
তথু আপনারে ল'য়ে সময় গিয়েছে ব'য়ে,
'চাহিনি তোমার পানে, ডাকি নাই পিতা বোলে!
অসীম তোমার দয়া, তৃমি সদা আছ কাছে
আনমেষ অ'থি তব মুখপানে চেয়ে আছে;
স্মারিয়ে তোমার সেহ, পুলকে পুরিছে দেহ,
প্রভুগো তোমারে কভু আর না রহিব ভুলে।৩২০%

রাগিণী কর্ণাটী বিধিট্—তাল কাওয়ালি। বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও. ফিরায়োনা জননি। मीनशैत्न **(कर** চাर्ट ना. ভূমি তারে রাখিবে, জানি গো, আর আমি যে কিছু চাহিনে **চরণ-ভলে বসে থাকিব**, আর আমি যে কিছু চাহিনে জননী ব'লে গুধু ডাকিব। তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথা, (कॅर्ल (कॅरल (कांशा विकाय। ঐ যে ছেরি তম্স-ঘন-ছোরা গহন রক্তনী। এ২১॥ রাগিণী কাফি কানাডা-তাল চিমাতেতালা। (वैं( एक ट्रिया क्षेत्र भारत अरह ट्रियम महा ভব প্রেম লাগি দিবানিশি জাগি, ব্যাকুল হুদর।

ভব প্ৰেমে কুমুম হাসে, चव প্রেমে চাঁদ বিকাশে, প্ৰেম হাসি তব উষা নব নব. **cata** निभगन निश्चित नीवर. ভব প্রেম তরে ফিরে হা হা ক'রে উদাসী মবয়। আকুল প্রাণ মম ফিরিবে না সংসারে, ভূলেছে তোমার রূপে নর্ম আমারি। ब्दल इत्न गंगन जत्न, তব সুধা বাণী সভত উথলে, छनिया পরাণ শাস্তি না মানে, **इं**टि रिएक होत्र व्यनस्थिति शास्त्र, चाकून हत्र (बाँद्य विश्वमम्, ও প্রেম चानम्।७२२

রাগিণী দরবারি টোড়ি—ভাল টিমাডেভালা। ভব কোলাহল ছাড়িরে বিরলে এনেছি হে। জুড়াব হিন্না তোমান্ন দেখি, স্থা রসে মগন হব হে। ৩২৩ p

রাগিণী কাফি-ভাল একভালা।

মাৰে মাৰে তব দেখা পাই,
চির দিন কেন পাই না !'
কেন মেৰ আসে হৃদয় আকাশে
তোমারে দেখিতে দেয় না !
ক্ষণিক আলোকে অ'থির পলকে
তোমার যবে পাই দেখিতে,
হারাই হারাই সদা হয় ভয়
হারাইয়া ফেলি চকিতে।
কি করিলে বল পাইব তোমারে,
রাধিব অ'থিতে অ'থিতে,

অত প্রেম আমি কোথা পাব নাধ
তোমারে হৃদরে রাখিতে।
আর কারো পানে চাহিব না আর
করিব হে আমি প্রাণপণ,
ভূমি যদি বল এখনি করিব
বিষয় বাসনা বিস্ত্রন। ৩২৪ ॥

রাগিণী বিভাব—তাল ঝাঁপতাল।
স্থানী পোহাইল, চলেছে যাত্রীদল
আকাশ পুরিল কলরবে,
স্বাই বেভেছে মহোৎসবে।
কুম্ম ফুটেছে বনে, গাহিছে পাধীগণে,
এমন প্রভাত কি আর হবে!
নিজা আর নাই চোখে, বিমল অরুণালোকে
ভাগিয়া উঠেছে আজি স্বে।

চল গো পিতার ঘরে সারাবৎসরের তরে
প্রসাদ-অমৃত ভিক্ষা লবে।

ওই হের তাঁর ঘার, জগতের পরিবার

হোণায় মিলেছে আজি সবে।
ভাই বন্ধু সবে মিলি, করিতেছে কোলাকুলি
মাতিয়াছে প্রেমেয় উৎসবে।

যত চায় তত পায়, হৃদয় পুরিয়া যায়
গৃহে ফিরে জয় জয় রবে,
স্বার মিটেছে সাধ, লভিয়াছে আশীর্কাদ
সম্বন্সর আনন্দে কাটিবে। ৩২৫॥

মিশ্র দেশ থাঘাত । ঝাঁপভাল।
শোন শোন আমাদের ব্যথা
দেব দেব প্রভু দয়াময়,

আমাদের করিছে নয়ন, আমাদের ফাটিছে হদর। চির্দিন আঁধার না রয় রবি উঠে নিশি দুর হয়, এ দেশের মাথার উপরে এ নিশীথ হবে না কি কর! **हित्रमिन अंत्रिट्य नत्रन १** চিরদিন ফাটিবে হাদয় ? মরমে লুকান' কত ছথ, চাকিয়া রয়েছি মান মুখ. কাঁদিবার নাই অবসর कथा नाहे ७४ कार्ট वुक ! সঙ্কোচে মিয়মাণ প্রাণ দ্রশদিশি বিভীষিকাময়.

হেন হীন দীনহীন দেশে বুঝি তব হবে না আলয়। চিরদিন ঝরিবে নয়ন **চিরদিন ফাটিবে হুদ্য ।** কোন কালে তুলিব কি মাথা ? জাগিবে কি অচেতন প্রাণ 🤊 ভারতের প্রভাত গগনে উঠিবে কি তব জয় গান 🕈 আখাস বচন কোন ঠাই কোন দিন শুনিতে না পাই. ভ্ৰিতে তোমার বাণী তাই মোরা সবে রয়েছি চাহিয়া! বল প্ৰভু মুছিবে এ আঁখি চির্দিন ফাটবে না হিয়া। ৩২৬ 🛭 ন্ধাপ ভৈরব—তাল আড়া চৌতাল।
ত্ত আসনে বিরাজ অরুণ ছটামাঝে,
নীলাম্বরে, ধরণী পরে
কিবা মহিমা তব বিকাশিল।
শীপ্ত স্ব্য তব মুকুটোপরি,
চরণে কোটি ভারা মিলাইল,
আলোকে প্রেমে আনন্দে
সকল জগত বিভাগিল। ৩২৭ ৪

রাগ ভৈরব—তাল ঝাঁপতাল।

সকলেরে কাছে ডাকি, জাননা আলরে থাকি
জমৃত করিছ বিতরণ,
পাইরা জনস্ত প্রাণ জগত গাহিছে গান
শ্বশ্বনে করিয়া বিচরণ।

স্থ্য শৃক্ত পথে ধার, বিশ্রাম সে নাহি চার সঙ্গে ধার গ্রহ পরিজন,

লভিয়া অসীম বল, ছুটিছে নক্ষত্র দল চারিদিকে চলেছে কিরণ।

পাইয়া অমৃতধারা নব নব প্রহ তারা বিকশিয়া উঠে অফুক্ণা,

জাগে নব নব প্রাণ, চির জীবনের গান পুরিতেছে অনস্ত গগন।

পূর্ণ লোক লোকান্তর, প্রাণে মগ্ন চরাচর, প্রাণের সাগরে সন্তরণ,

জগতে যে দিকে চাই, বিনাশ বিরাম নাই, অহরহ চলে যাত্রীগণ।

মোরা সবে কীটবৎ, সমূধে অনস্ত পথ কি করিয়া করিব ভ্রমণ! অমৃতের কণা তব পাথের দিয়েছ প্রভো, ক্ষুদ্র প্রাণে অনন্ত জীবন। ৩২৮॥

দক্ষিণী সুর—তাল একতালা।

সকাতরে ওই কাঁনিছে সকলে

শোন শোন পিতা।
কহ কানে কানে গুনাও প্রাণে প্রাণে

সকল বারতা।
ক্ষুত্র আশা নিয়ে, রয়েছে বাঁচিয়ে,
সদাই ভাবনা—
যা কিছু পায় হারায়ে যায়,
না মানে সান্তনা!
স্থে আশে দিশে দিশে

বেড়ায় কাডরে---

মরীচিকা ধরিতে চার

এ মরু প্রাস্তরে।

ফ্রার বেলা, ফ্রার থেলা

সন্ধ্যা হরে আসে,
কাঁদে তথন আকুল মন

কাঁপে তরাসে।

কি হবে গতি, বিশ্ব পতি,

শান্তি কোথা আছে।

তোমারে দাও, আশা প্রাও

তৃমি এস কাছে। ৩২১ ॥

রাগিণী টোড়ী—ভাল একভালা।

সধা, তৃমি আছ কোথা, সারা বরবের পরে জানাতে এসেছি ব্যথা ! কত মোহ, কত পাপ, কত শোক, কত ভাপ, কত যে সহছি আমি, তোমারে কব সে কথা ! যে গুলু জীবন তুমি মোরে দিয়েছিলে সথা, দেখ আজি কত তাহে পড়েছে কলঙ্ক-রেথা ! এনেছি তোমারি কাছে, দাও তাহা, দাও মুছে, নয়নে ঝরিছে বারি, সভয়ে এসেছি পিতা ! দেখ, দেব, চেয়ে দেখ, ছদয়তে নাহি বল, সংসারের বায়ুবেগে করিতেছে টলমল, লহ সে হৃদয় তুলে, রাথ' তব পদমূলে, সারাটি বরষ যেন নির্ভয়ে সে রহে সেথা ! ৩৩০ ॥

রাগিণী দেশ সিন্ধ্—তাল ঠুংরি।

সংশন্ন তিমির মাঝে না হেরি গতি হে। প্রেম আলোকে প্রকাশ' জগপতি হে। বিপদে, সম্পদে থেকো না দ্রে
সভত বিরাজ হাদর পুরে—
ভোমাবিনে অনাথ আমি অতি হে।
মিছে আশা লয়ে সভত ভ্রাস্ত,
তাই প্রতিদিন হতেছি প্রাস্ত,
তব্ চঞ্চল বিষয়ে মতি হে—
নিবার' নিবার' প্রাণের ক্রন্দন
কাট হে কাট হে এ মায়া বন্ধন,
রাখ রাখ চরণে এ মিনতি হে। ৩৩১ ৪

রাগিণী আণাইরা—তাল আড়াঠেকা।
সংসারেতে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার,
নয়নে তোমার স্থোতি অধিক ফুটেছে তাই।
চৌদিকে বিষাদ বোরে বেরিয়া ফেলেছে মোরে
ভোমার আনন্দ মুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই।

কেলিরা শোকের ছারা মৃত্যু ফিরে পার পার,

যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিরে যার।

তবু সে মৃত্যুর মাঝে অমৃত মূরতি রাজে

মৃত্যুশোক পরিহরি ওই মুথ পানে চাই।

তোমার আখাস বাণী গুনিতে পেরেছি প্রভু

মিছে তর মিছে শোক আর করিব না কভু।

হলরের ব্যথা কব, অমৃত যাচিরা লব,

তোমার অভয় কোলে পেরেছি পেরেছি ঠাই।

১৩২

রাগিণী মিশ্র—ভাল ঝাঁপভাল।
হাতে লয়ে দীপ অগণন
চরাচর কার্ সিংহাসন
নীরবে করিছে প্রদক্ষিণ ?
চারি দিকে কোটি কোটি লোক,
লয়ে নিজ স্থধ তৃঃধ শোক
চরণে চাহিরা চিরদিন।

স্ব্য তাঁরে কহে অনিবার "মুথ পানে চাহ একবার, ধরণীরে আলো দিব আমি ।" চল্ত কহিতেছে গান গেয়ে. "হাস প্রভু মোর পানে চেয়ে জ্যোৎস্বাস্থা বিতরিব স্বামি !" মেঘ গাহে চরণে তাঁহার "দেহ প্রভু করণা ভোমার, ছায়া দিব, দিব বৃষ্টি জল।" বসস্ত গাহিছে অমুক্ষণ "কহ তুমি আশ্লাস বচন ওম শাথে দিব ফুল ফল !" कत्रराएं करह नत्र नात्री "क्षमय (मह (भा ( श्रम-वाति. অগতে বিবাব ভালবাসা !"

( oot )

"প্রাও প্রাও মনস্বাম"—
কাহারে ডাকিছে অবিপ্রাম
কগতের ভাষাহীন ভাষা। ৩২০ ॥

রাগিণী আসাবরি—তাল কাওয়ালি।
অনেক দিয়েছ নাথ, আমার বাসনা তব্
প্রিল না।
দীন দশা ঘুচিল না অশ্বারি মুছিল না,
গভীর প্রাণের ভ্যা মিটিল না মিটিল না।
দিয়েছ জীবন মন প্রাণপ্রিয় পরিজন
ক্যামিশ্ব সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর

শ্রাম শোভা ধরণী। এত যদি দিলে সথা আরো দিতে হবে হে, তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না ফিরিব না।

## ( ৩৩৬ )

রাগিণী ধুন —তাল ঠুংরি ।

অন্ধ জনে দেহ আলো মৃত জনে দেহ প্রাণ। তুমি করুণামৃত সিন্ধু কর করুণা-কণা দান। শুষ হৃদয় মম, কঠিন পাষাণসম. প্রেম সলিল ধারে সিঞ্ছ গুফ নয়ান। ষে তোমারে ডাকে না ছে ভারে তুমি ডাক ডাক। ভোমা হতে দুরে বে যায় তারে তুমি রাথ' রাথ'। তৃষিত যে জন ফিরে তব স্থাসাগর তীরে,

জুড়াও তাহারে স্বেহ-নীরে সুধা করাও হে পান। তোমারে পেয়েছিত্ব যে কথন হারাত্র অবহেলে, কথন ঘুমাইমু ছে অাঁধার হেরি আঁখি মেলে। বিরহ জানাইব কায়. সান্তনা কে দিবে হায়. বরষ বরষ চলে যায় হেরিনি প্রেম বরান.---मत्रभन मां एट मां ५ ट्र मां ५ काँद्रम क्रमश सिश्रमान । ७०६ ॥

রাগিণীকেদারা—তাল আড়াঠেকা। আইল আজি প্রাণস্থা, দেশরে নিধিল জন। ২২ আসন বিছাইণ নিশীথিনী গগন তলে, গ্রহতারা সভা বেরিয়া দাঁড়াইন। নীরবে বনগিরি আকাশে রহিল চাহিয়া, থামাইল ধরা দিক্য কোলাহল। ৩৩৬॥

বাগিণী সাহানা—ভাল কাওয়ালি। আজ বৃঝি আইল প্রিয়তম. চরণে সকলে আকুল ধাইল। কত দিন পরে মন মাতিল গানে পূৰ্ণ আনন্দ জাগিল প্ৰাণে. ভাই বলে ডাকি স্বারে, जूरन स्मधूत (अरम हाहेल। ७०१ ॥ রাগিণী বাহার—তাল তেওরা। '**পালি** বহিছে বসস্ত পবন স্থমন্দ তোমারি হুগন্ধ হে 🕸

কত আকুল প্ৰাণ আজি গাহিছে গান চাহে তোমারি পানে আনন্দে হে॥ জ্বলে ভোমার জালোক হ্যলোক ভূলোকে গগন উৎসব-প্রাঙ্গনে---চির-জ্যোতি পাইছে চক্র তারা অাঁথি পাইছে অন্ধ হে॥ তব মধুর মুধ-ভাতি-বিহদিত প্রেম-বিকশিত জন্তুরে— কত ভকত ডাকিছে "নাথ যাচি দিবস রজনী তব সঙ্গ হে।" উঠে সন্ত্রনে প্রান্তরে লোক লোকান্তরে যশোগাথা কত চলে হে। ঐ ভবশরণ প্রভু অভরপদ তব खूत्र मानव मूनि वत्न (रू॥ ээь ॥

রাগিণী হাধীর—তাল চৌতাল।

ত্থানন্দ রয়েছে জাগি ভ্বনে তোমার
ত্মি সদা নিকটে আছ বলে।

ভব্ধ অবাক নীলাম্বরে রবি শশি তারা
গাঁথিছে হে শুল্র কিরণ মালা।

বিশ্ব পরিবার তোমার ফেরে স্থথে আকাশে,

তোমার ক্রোড় প্রসারিত ব্যোমে ব্যোমে।

আমি দীন সস্তান আছি সেই তব আপ্রয়ে,

তব স্থেছ মুধ পানে চাহি চিরদিন। ৩০৯ ॥

রাগিণী দেশ সিন্ধু—তাল একতালা।
আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারিনি
তোমারে নাথ।
আমার লাজভর আমার মান অপমান

হ্বথ হ্বথ ভাবনা।

মাঝে রয়েছে আবরণ কত শত কত মত তাই কেঁদে ফিরি. তাই তোমারে না পাই. মনে থেকে যায় তাইছে মনের বেদনা। যাহা রেপেছি তাহে কি স্থুপ, তাহে কেঁদে মন্ত্রি তাহে ভেবে মরি। তাই দিয়ে যদি তোমারে পাই (জানি না)

কেন তা দিতে পারি না,

আমার জগতের সব তোমারে দেব, দিয়ে তোমায় নেব বাদনা॥ ৩৪০॥

রামপ্রসাদী স্থর।

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে। ঘরের হয়ে পরের মতন

ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে।

প্রাণের মাঝে থেকে থেকে

আয় বলে ওই ডেকেছে কে।

সেই গভীর স্বরে উদাস করে
আর কে কারে ধরে রাখে!
থেগার থাকি যে যেখানে,
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
সেই প্রাণের টানে টেনে আনে

সেই প্রাণের বেদন জানে না কে !
মান অপমান গেছে ঘুচে,
নয়নের জল গেছে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে

ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে। কত দিনের সাধন ফলে মিলেছি আৰু দলে দলে, আৰু ঘরের ছেলে সবাই মিলে দেখা দিয়ে আয় রে মাকে! ৩৪১ ॥ রাগিণী ভৈরেঁ।—তাল ঝাঁপতাল।
আমারেও কর মার্জনা।
আমারেও দেহ নাথ অমৃতের কণা।
গৃহ ছেড়ে পথে এদে, বদে আছি মান বেশে;
আমারো হৃদরে কর আসন রচনা।
আমি আমি, আমি তব মলিন সন্তান,
আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান।
আপনি ভূবেছি পাপে কাঁদিতেছি মনস্তাপে
শুনগো আমারো এই মরম-বেদনা। ৩৪২॥

রাগিণী রামকিরি—তাল বাঁপিতাল।
আমি দীন অতি দীন—
কেমনে শুধিব নাথ হৈ তব করুণা-ঋণ।
তব ক্ষেহ শত ধারে ডুবাইছে সংগারে
ভাগিত হৃদি মাঝে ঝরিছে নিশি দিব।

হৃদরে যা আছে, দিব তব কাছে, তোমারি এ প্রেম দিব তোমারে— চিরদিন তব কাজে, রহিব জগত মাঝে জীবন করেছি তোমার চরণতলে লীন। ৩৪৩ দ

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে
পদে পদে পথ ভূলি হে।
নানা কথার ছলে নানান্ মূনি বলে
সংশীয়ে তাই গুলি হে!
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
শ্বানের কাছে স্থাই করিছে বিবাদ
শত লোকের শত বুলি হে।

কাতর প্রাণে আমি তোমায় যথন যাচি
আড়াল করে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধূলো তাই নিয়ে আছি

পাইনে চরণ ধূলি হে।
শত ভাগ মোর শত দিকে ধার
আপনা আপনি বিবাদ বাধার,
কারে সামালিব, এ কি হল দার,

একা যে অনেক গুলি হে!
আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে,
ধাঁদার মাঝে পড়ে কত মরি কেঁদে
চরণেতে লহ তুলি হে। ৩৪৪ ।
ঝিঁঝিট। একতালা।
একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,

ব্দগত ব্দের প্রবণ ব্রুড়াক্,

হিমাজি পাষাণ কেঁদে গলে যাক. মুথ তুলে আজি চাহরে। দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভূলি, হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি, প্রভাত গগনে কোটি শির তুলি নির্ভয়ে আজি গাহরে। বিশ কোটি কঠে মা বলে ডাকিলে বোমাঞ্চ উঠিবে অনস্ত নিখিলে. বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে দশদিক স্থথে হাসিবে। সে দিন প্রভাতে নৃতন তপন নৃতন জীবন করিবে বপন, এ নহে কাহিনী এ নহে স্থপন আসিবে সে দিন আসিবে।

আপনার মারে মা বলে ডাকিলে,
আপনার ভারে হুদরে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দুরে যায় চলে
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।
সেথার বিরাজে দেব আশীর্কাদ
না থাকে কলহ না থাকে বিবাদ,
ঘুঁচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে॥ ৩৪৫॥

রাগিণী বাহার—তাল ধামার।

এত আনন্দ ধ্বনি উঠিল কোথায়!

জগতপুরবাদী দবে কোথায় ধায়!

কোন্ অমৃত ধনের পেয়েছে সন্ধান!

কোন স্থা করে পান!

কোন্ আলোকে সাঁধোর দূরে যায়! ৩৪৬॥

রাগিণী মিশ্র বিভাস — তাল আড়াঠেকা।

এবার বুঝেছি সথা এ থেলা কেবলি থেলা।

মানব জীবন লয়ে এ কেবলি অবহেলা।

তোমারে নহিলে আর ঘুচিবেনা হাহাকার

কি দিয়ে ভুলায়ে রাথ কি দিয়ে কাটাও বেলা।

রুখা হাসে রবি শশি রুখা আসে দিবানিশি,

সহসা পরাণ কাঁদে শ্ন্য হেরি দিশিদিশি!

তোমারে খুঁজিতে এসে কি লয়ে রয়েছি শেষে,

ফিরিগো কিসের লাগি এ অসীম মহামেলা! ৩৪৭॥

রাগিণী শহ্ব — তাল ঝাঁপতাল।

কি ভয় অভয় ধামে, তুমি মহারাজা,
ভয় বায় তব নামে।

নির্ভয়ে অযুত সহস্র লোক ধায়হে
গগনে গগনে দেই অভয় নাম গায় হে।

তব বলেঁ কর বলী যারে কুপাময়
লোকভয় বিপদ মৃত্যু ভয় দ্র হয় তার,
আশা বিকাশে সব বন্ধন ঘূচে,
নিত্যু অমৃতরস পায় হে। ০৪৮॥
রাগিণী ভৈরে 1—তাল ঝাঁপতাল।
কেন বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে।
অন্ধ জনে নয়ন দিয়ে অন্ধ কারে ফেলিলে.

বিরহে তব কাটে দিন রাত হে।

অপন সম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরম বেদনা,
আপনাপানে চাহি শুধু নয়ন জল পাত হে।
পরশে তব জীবন নব সহসা যদি জাগিল,
কেন জীবন বিফল কর মরণ শর্ঘাত হে।
অহঙ্কার চূর্ণ কর প্রেমে মন পূর্ণ কর
হৃদ্য মন হরণ করি শ্বাধ তব সাথ হে। ১৪৯ ॥

<sup>‡</sup> রাগিণী বেহাগ—তাল য**ে** কেন জাগে না জাগে না অবশ পরাণ। নিশিদিন অচেতন ধূলি-শয়ান। জাগিছে তারা নিশীণ আকাশে জাগিছে শত অনিমেষ নীয়ান। " বিহগ গাহে বনে ফুটে ফুলরাশি, চক্রমা হাদে স্থধামর হাসি। তব মাধুরী কেন জাগেনা প্রাণে কেন হেরি মা তব প্রেম বয়ান ! পাই জননীর অযাচিত স্নেহ ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেছ। কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে কেন করি ভোষা হতে দূরে প্রয়াণ। ৩৫০॥ রাগিণী টৌড়ি—তাল একতালা। गाँउ वीना. वीना नाश्दत । 🌥

অমৃত-মধুর তার প্রেম গান মানব সবে গুমাওরে। মধুর তানে নীরস প্রাণে মধুর প্রেম জাগাওরে। ব্যথা দিওনা কাহারে, ব্যথিতের তরে পাষাণ প্রাণ কাঁদাওরে। নিরাশেরে কহ আশার কাহিনী প্রাণে নববল দাওরে। আনন্দময়ের আনন্দ আলয় নব নব তানে ছাওরে. পড়ে থাক সদা বিভুর চরণে, আপনারে ভূলে যাওরে। ৩৫১ p রাগিণী কানেড়া—তাল কাওয়ালি ট যোরা রজনী এ, মোই ঘনঘটা **किश्री शृह होत्र, शर्थ करम**।

সারা দিম করি থেলা থেলা যে ফুরাইল, গৃহ চাহিয়া প্রাণ কাঁদে। ৩৫২॥

রাগিণী মিশ্র ঝিঁঝিট—ভাল কাওয়ালি।

চাহিনা স্থাপ থাকিতে হে।
হের কত দীন জন কাঁদিছে।
কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে,
জীবন বন্ধন নিমেষে টুটিছে;
কত ধ্লিশারী জন মলিন জীবন
সরমে চাহে ঢাকিতে হে।
শোকে হাহাকারে বধির প্রবণ
শুনিতে না পাই তোমার বচন,
হাদর বেদন করিতে মোচন

আশার অমৃত ঢালি দাও প্রাণে,
আশীর্কাদ কর আতুর সন্তানে,
পথহারা জনে ডাকি গৃহ পানে
চরণে হবে রাধিতে হে।
প্রেম দাও, শোকে করিতে সান্ধনা,
ব্যথিত জনের ঘূচাতে যন্ত্রণা,
ভোমার কিরণ করহ প্রেরণ

অশ্র আকুল আঁখিতে হে। ৩৫৩ ।
রাগিণী নট্ মরার— তাল চৌতাল।

চির দিবস নব মাধুরী নব শোভা তব বিশ্বে
নব কুস্থম পরব নব গীত নব আনন্দ।
নব জ্যোতি বিভাসিত, নব প্রাণ বিকাশিত,
নব প্রীতি প্রবাহ হিলোলে।

চারিদিকে চিরদিন নবীন লাবণ্য

তব প্রেম নয়ন ছটা। ২৩ জ্বর সামী তুমি চির প্রবীন, তুমি চির নবীন, চির মঙ্গল চির স্থলর। 🍽 ৫৪ র

রাগিণী থামাজ-তাল ধামার।

ডাকিছ কে তৃমি তাপিত জনে
তাপ হরণ মেহ কোলে।
নয়ন সলিলে ফুটেছে হাসি
ডাক গুনে সবে ছুটে চলে
তাপ হরণ মেহ কোলে।
ফিরিছে যারা পথে পথে,
ভিক্ষা মাগিছে যারে যারে,
গুনেছে তাহারা তব করণা,
ছবি জনে তৃমি নেবে তৃলে
গুপে হরণ শ্বেহ কোলে। ৩৫৫ ৪

মিশ্র ললিত—ভাল একতালা ডাকিছ গুনি জাগিত্ব প্রভূ আসিমু তব পাৰে। অাখি ফুটল চাহি উঠিল চরণ-দরশ আপে। খুলিল দার, তিমির ভার দুর হইল আদে। হেরিল পথ বিশ্ব জগত ধাইল নিজ বাসে। বিমল কিরণ প্রেম আঁখি স্থলর পরকাশে। নিখিল ডায় অভয় পায় সকল জগত হাসে। কানন সব ফুল আজি সৌরভ তব ভাষে।

( ৩৫৬ )

মুগ্ধ-ছাদয় মত্ত মধুপ

প্রেম-কৃত্বম-বাদে।

উজ্জ্বল যত ভকত হাদয়

মোহ তিমির নাশে।

দাও নাথ প্রেম-অমৃত

বঞ্চিত তব দাসে। ৩৫৬।

রাগিণী পরজ—তাল কাওরালি।
তব প্রেম স্থারসে মেতেছি,
তুবেছে মন তুবেছে।
কোথা কে আছে নাহি জানি,
তোমার মাধুরী পানে মেতেছি
তুবেছে মন তুবেছে। ৩৫৭॥
রাগিণী গোঁড়—তাল চৌতাল।

ভূমি স্বাগিছ কে!

তব আঁখি জ্যোতি ভেদ করে সহন গছন
তিমির রাতি!
চাহিছ হৃদরে অনিমেষ নয়নে,
সংশয়-চপল প্রাণ কম্পিত ত্রাদে।
কোথা লুকাব তোমা হতে স্বামি,
এ কলঙ্কিত জীবন তুমি দেখিছ জানিছ,
প্রত্ ক্ষমা কর ছে!
তব পদ প্রান্থে বসি একাত্তে দাও কাঁদিতে
আমায় আর কোথা যাই! ৩৫৮॥

় রাগিণী মিশ্র জয়জয়স্তী—তাল একতালা।
তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার,
তুমি স্থুণ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত পাথার।
তুমিইত আনন্দ লোক জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপ হরণ তোমার চরণ অসীম শরণ দীন জনার।
॥ ৩৫১ !!

রাগিণী পূরবী—তাল চৌতাল।

.ভোমা লাগি নাথ জাগি জাগিহে

মুখ নাই জীবনে তোমা বিনা।

সকলে চলে যায় ফেলে চির শরণ হে,

তুমি কাছে থাক মুখে ছখে নাথ

পাপে তাপে আর কেহ নাহি। ৩৬০॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

তোমারে জানিনে হে তব্ মন তোমাতে ধার।
তোমারে না জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম
পার।
, জাসীম সৌন্দর্যা তব কে করেছে অমূভব হে,
সে মাধুরী চির নব,
ভাষি না জেনে প্রাণ গাঁপছি তোমার।

তৃমি জ্যোতির জ্যোতি আমি অন্ধ আঁধারে,
তৃমি মুক্ত মহীয়ান্ আমি মগ্ন পাথারে,
তৃমি অন্তহীন আমি কুদ্র দীন,
কি অপুর্কি মিলন তোমার আমার। ৩৬১॥

রাগিণী ইমন ভূপালি—তাল একতালা।

তোমার কথা হেথা কেহত বলে না,
করে শুধু মিছে কোলাহল।
স্থাসাগরের ভীরেতে বসিয়া
পান করে শুধু হলাহল।
আপনি কেটেছে আপনার মূল,
না জানে সাঁতার নাহি পায় কুল,
স্লোতে যায় ভেসে, ডোবে ব্ঝি শেষে,
করে দিবানিশি টলমল।

আমি কোথা যাব কাহারে গুধাব,
নিয়ে যায় সবে টানিয়া,
একেলা আমারে কেলে যাবে শেষে
অক্ল পাথারে আনিয়া।
স্থহদের তরে চাই চারিধারে,
আঁথি করিতেছে ছলছল্।
আপনার ভারে মরি যে আপনি
কাঁপিছে হলম্ হীনবল। ৩৬২॥

রাগিণী গৌড় মল্লার—তাল কাওয়ালি ।
তোমার দেখা পাব বলে এসেছি যে দখা
তান প্রিয়তম হে, কোথা আছ লুকাইয়ে,
তব গোপন বিজন গৃহে লয়ে যাও।
দেহগো সরায়ে তপন তারকা,
আবরণ সব দূর কর হে,

মোচন কর তিমির,

জগত আড়ালে থেক না বিরলে

লুকারোনা আপনারি মহিমা মাঝে,
তোমার গৃহের বার খুলে দাও। ৩৬৩॥

রাগিণী ঝিঝিট—তাল চৌতাল।
তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভ্বন,
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন।
তরুণ অরুণ নবীন ভাতি,
পূর্ণিমা প্রসন্ন রাতি,
রূপ-রাশি-বিকশিত-তন্ম কুন্মম বন।
ভোমা পানে চাহি সকলে স্থলর,
রূপ হেরি আকুল অস্তর,
ভোমারে ঘেরিয়া ফিবে নির্স্তর ভোমার প্রেম

উঠে দঙ্গীত তোমার পানে, গগন পূর্ণ প্রেম গানে, তোমার চরণ করেছে বরণ নিধিল জন। ৩৬৪॥ রাগিণী কাফি—তাল বং। তার' তার' হরি দীন জনে। ভাক তোমার পথে করুণামর

পুন্ধন সাধন-হীন জনে। অক্ল সাগরে না হেরি ত্রাণ, পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ, মরণ মাঝারে শ্রণ দাওহে

রাথ এ ত্র্বল ক্ষীণ জনে।
বেরিল বামিনী নিভিল আলো,
বুথা কাজে মম দিন ফ্রালো,
পথ নাহি প্রভু পাথের নাহি,
ডাকি তোমারে প্রাণেপণে।

দিক্হারা সদা মরি যে ঘুরে

যাই তোমা হতে দ্র স্থদ্রে,

পথ হারাই রসাতল পুরে

অন্ধ এ লোচন মোহ ঘনে। ৩৬৫॥

রাগিণী আসাবরি—তাল ঝাঁপডাল।

দীর্ঘ জীবন পথ,
কত হুঃখ তাপ,
কত হুঃখ তাপ,
কত শোক দহন—
গেরে চলি তবু তাঁর করুণার গান।
থুলে রেখেছেন তাঁর
অমৃত ভবন দার
প্রান্থি ঘূচিবে অঞ্চ মুছিবে
এ পধ্যের হবে অবসান।

অনস্তের পানে চাহি
আনন্দের গান গাহি
কুদ্র শোক তাপ নাহি নাহি রে—
অনস্ত আলয় যার
কিসের ভাবনা তার
নমেষের তৃচ্ছ ভারে হব নারে মিয়মাণ। ৩৬৬ ॥

গৌড়দারং—তাল একতালা।

ছথের কথা তোমায় বলিব না, ছ্থ
ভূলেছি ও কর-পরশে।
যা-কিছু দিয়েছ তাই পেয়ে নাথ,
স্থাথ আছি আছি হরষে।
আনন্দ-আলয় এ মধুর ভব,
হেথা আমি আছি, এ কি স্লেহ তর.

তোমার চন্দ্রমা তোমার তপন
মধুর কিরণ বরষে।
কত নব হাসি ফুটে ফুল বনে
প্রতিদিন নব প্রভাতে,
প্রতি নিশি কত গ্রহ কত তারা
তোমার নীরব সভাতে।
জননীর ক্ষেহ স্থহদের প্রীতি
শতধারে স্থা ঢালে নিতিনিতি,
জগতের প্রেম, মধুর মাধুরী,

ডুবার অমৃত-সরসে।
কুন্ত মোরা তবু না জানি মরণ,
দিরেছ তোমার অভয় শরণ,
শোক তাপ সব হয় হে হরণ
তোমার চরণ দরশে।

প্রতি দিন যেন বাড়ে ভালবাসা, প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা, পাই নব প্রাণ, জাগে নব আশা নব নব নব-বরষে। ৩৬৭॥

ন্নাগিণী দেওগিরি—তাল স্থাক্টাক্তাল।
দেবাধিদেব মহাদেব।
জ্বাম সম্পদ অসীম মহিমা।
মহাসভা তব অনন্ত আকাশে
কোটি কঠ গাহে জয় জয় জয় হে। ৩৬৮॥

ষোগিয়া বিভাস—একতাল।

দারন ভোমারে পায়না দেখিতে

রয়েছ নয়নে নয়নে।

ছাদয় ভোমারে পায়না জানিতে

হাদয়ে রয়েছ গোপনে।

বাসনার বশে মন অবিরত ধায় দশদিশে পাগলের মত, স্থির আঁথি তুমি মরমে সতত

জাগিছ শন্ধনে স্থপনে।
স্বাই ৬েড়েছে নাই যার কেঁহ,
তৃমি আছ তার আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ,

সেও আছে তব ভবনে !
তুমি ছাড়া কেহ দাথী নাই আ্র সমুখে অনস্ত জীবন বিস্তার, কাল পারাবার করিতেছ পার,

কেং নাহি জানে কেমনে। জানি গুধু তুমি আছ তাই আছি, তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি, যত পাই তোমায় আবো তত যাচি,

যত জানি তত জানিনে।
জানি আমি তোমায় পাব নিরস্তর,
লোক লোকাস্তরে যুগ যুগাস্তর,
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই,
কোন বাধা নাই ভূবনে। ০৬৯ ॥

বোগিয়া—ভাল কাওয়ালি।
নিশি দিন চাহরে তাঁর পানে।
বিকশিবে প্রাণ তাঁর গুণ গানে।
হেররে অন্তরে সে মুখ স্থলর
ভোল তুখ তাঁর প্রেম মধু পানে। ৩৭০॥
রাগিণী রামকেলী—ভাল কাওয়ালি।
নিকটে দেখিব ভোমারে ক্রেছি বাসনা মনে।
চাহিব নাহে চাহিব নাহে দুর দুবান্তর গগনে।

দেখিব ভোমারে গৃহ মাঝারে, জননী জেছে শ্রাড় প্রেমে, শত সহস্র মঙ্গল বন্ধনে। হেরিব উৎসব মাঝে, মঙ্গল কাজে, প্রতিদিন ছেরিব জীবনে। হেরিব উজ্জ্বল বিমল মুর্জ্তি তব ट्मांटक इश्लं मद्राल, হেরিব সজনে নরনারী মুখে হেরিব বিজনে বিরলে ছে গভীর অস্তরে আদনে। ৩৭১॥ গৌড়সারং—ভাল চৌতাল। পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্গামী. অন্তরে দেখেছি ভোমারে। ठकिएक हशन बारमारक शहर भेजरन मास्य হেরিমু এ কি অপরাপ রূপ। কোখা ফিরিতেছিলাম পথে পথে ছারে ছারে.

₹8

মাডিয়া কলরবে।

সহসা কোলাহল মাঝে গুনেছি তব আহ্বা*ন,* নিভৃত হদর মাঝে মধুর গভীর শাক্তবাণী। ৩৭২ চ

त्रांशिंगी पर्-जान बांधाजान।

পেয়েছি অভয়পদ আর ভর কারে।
আনন্দে চলেছি ভবপারাবার পারে।
মধুর শীতল ছার, শোক তাপ দূরে যায়,
করুণা কিরণ তাঁর অরুণ বিকাশে।
জীবনে মরণে আর কভু না ছাড়িব তাঁরে।১৭৩

শুর্জরী তোড়ি—তাল চৌতাল।

প্রভাতে বিষল আনন্দে বিকশিত কুসুমগঞ্জে বিহলম গীত ছলে ভোমার আভাষ পাই।
আগে বিশ্ব তব তবলে প্রতি দিন নব জীবনে,

অগাধ শৃন্ত পূরে কিরণে,
থচিত নিথিল বিচিত্র বরণে,
বিরল আসনে বসি তুমি সব দেখিছ চাছি।
চারি দিকে করে থেলা, বরণ কিরণ জীবন মেলা,
কোণা তুমি সম্ভরালে,
অস্ত কোণায়, স্বস্ত কোণায়,
অস্ত ভোমার নাহি নাহি। ৩৭৪॥

দাগিনী টোড়ি ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।
কিরোনা কিরোনা আজি, এসেছ হ্যারে,
'শৃত্ত হাতে কোথা যাও শৃত্ত সংসারে।
আজ তাঁরে যাও দেখে, হৃদরে আনগো ডেকে,
অমৃত ভরিয়া লও সরম মাঝারে।
শুক্ত প্রাণ শুক্ত বেবে কার গানে চাও—
শৃত্ত স্থান কথা গুনে কোথা চলে যাও।

তোমার কথা তাঁরে কয়ে তাঁর কথা বাও লয়ে, চলে যাও তাঁর কাছে রেখে আপনারে। ৩৭৫॥

রাগিণী আলাইরা—তাল একতালা।

যসে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী।
কবে বাহির হইব জগতে মম জীবন ধস্ত মানি।
কবে প্রাণ জাগিবে তব প্রেম গাহিবে,
ছারে ছারে ফিরি সবার হাদর চাহিবে,
নর নারী মন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি।
কৈহে শুনে না গান জাগে না প্রাণ
বিকলে গীত অবসান,

তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি।
তুমি না কহিলে কেমনে কব,
প্রবল অজেয় বাণী তব,
তুমি যা বলিবে ভাই বলিব,
ভামি কিছুই না কানি,

ভব নামে আমি সবারে ডাকিব হুদয়ে নইব টানি। ৩৭৬॥

রাগিণী ললিত—ভাল আড়াঠেকা।
বর্ষ গেল, বুণা পেল, কিছুই করিনি হার,
আপন শৃক্ততা লরে, জীবন বহিরা যার।
তব্ত আমার কাছে, নব রবি উদিরাছে,
তব্ত জীবন ঢালি বহিছে নবীন বার।
বহিছে বিমল উবা তোমার আশীষ বাণী,
তোমার করণা-স্থা হদয়ে দিতেছে আনি।
রেখেছ জগত-পুরে, মোরেত ফেলনি দুরে,
অসীম আখাসে ভাই পুলকে শিহরে কার।৩৭৭॥

রাগিণী ভৈরে ।—তাল একতালা। ভয় হয় পাছে তব নামে আমি আমারে করি প্রচার হে।

মোহবশে পাছে ঘিরে আমায়, তব নাম-গান-অহঙ্কার হে। তোমার কাছে কিছু নাহিত লুকানো, অন্তরের কথা তুমি সব জানো, আমি কত দীন, আমি কত হীন, কেহ নাহি জানে আর হে। ক্ষদ্ৰ কঠে যবে উঠে তব নাম. বিশ্ব শুনে তোমায় করে গো প্রণাম. তাই আমার পাচে জাগে অভিমান গ্রামায় জাঁধার তে। পাছে প্রতারণা করি আপনারে. তোমার আদনে বসাই আমারে. রাথ মোহ হতে রাথ তম হতে রাথ রাথ বার বার তে। ৩৭৮ ॥

আসা ভৈরবী—তাল ঠুংরি ( মিটিল সব ক্ষা, তাঁহার প্রেম-সুধা চলরে বরে লয়ে বাই। সেথা যে কত লোক, পেয়েছে কত শোক ত্ৰিত আছে কত ভাই। ডাকরে তাঁর নামে সবারে নিজধামে সকলে তাঁর গুণ গাই। ছুধি কাতর জনে রেখোরে রেখো মনে হৃদয়ে সবে দেহ ঠাই। সতত চাহি তাঁরে ভোলরে আপনারে সবারে কররে জ্বাপন। শান্তি আহরণে শান্তি বিতরণে জীবন কররে হাপন। এত যে স্থুপ আছে কে তাহা গুনিয়াছে চলবে সবাবে গুনাই-

বলরে ডেকে বল "পিতার ঘরে চল হেথায় শোক তাপ নাই।" ৩৭৯ রাগিণী মিশ্র কেদারা—তাল একতালা। যাদের চাহিয়া তোমারে ভূলেছি তারা ত চাহে না আমারে। তারা আদে তারা চলে যায় দূরে ফেলে যায় মরু মাঝারে। ত্দিনের হাসি তুদিনে ফুরায় দীপ নিভে যায় অাধারে। কে রহে তথন মুছাতে নয়ন ডেকে ডেকে মরি কাহারে। যাহা পাই তাই মুরে নিয়ে যাই আপনার মন ভূলাতে, শেষে দেখি হার সব ভেঙ্গে হার ধুলা হয়ে যায় ধুলাতে ;—

স্থধের আশায় মরি পিপানায়

তুবে মরি ছুখ পাথারে,

রবি শশি তারা কোথা হয় হারা

দেখিতে না পাই তোমারে। ৩৮০ ॥

রাগিণী টোড়ি—তাল ঢিমা তেতালা।
শাস্তি সমুদ্র তুমি গভীর
অতি অগাধ আনন্দ রাশি।
তোমাতে সব হুঃধ জালা করিব নির্বাণ,
ভূলিব সংসার—
অসীম স্থধ সাগরে ভূবে বাব। ৩৮১॥

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল। শোন তাঁর স্থাবাণী গুড মুহুর্ত্তে শাস্ত প্রাণে, ছাড় ছাড় কোলাহল, ছাড়রে আপন কথা। আকাশে দিবানিশি উপলে সঙ্গীত ধ্বনি তাঁহার কে শুনে সে মধুবীণারব — অধীর বিশ্ব শৃত্ত পথে হল বাহির। ৩৮২॥

রাগিণী মিশ্র বেলাওল—তাল ঝাপতাল।
শুনেছে তোমার নাম, অনাথ আত্র জন,
এসেছে তোমার দারে, শ্ন্য ফেরে না যেন।
কাঁদে যারা নিরাশার, অাঁধি যেন মুছে যায়,
যেন গো অভর পায় তাসে কম্পিত মন।
কত শত আছে দীন, অভাগা আলয় হীন
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন।
পাপে যারা ডুবিয়াছে, যাবে তারা কার কাছে
কোথা হায় পথ আছে, দাও তারে দরশন। ৩৮০॥

'রাগিণী ভৈরৰী—তাল একতালা। স্থা মোদের বেঁধে রাথ প্রেম ডোরে। আমাদের ভেকে নিয়ে চরণ তলে রাথ' ধরে। বাঁধ হে প্রেম-ডোরে।

কঠোর পরাণে কৃটিল বয়ানে
তোমার এ প্রেমের রাজ্য রেখেছি আঁধার করে।
আপনার অভিমানে ছয়ার দিয়ে প্রাণে
গরবে আছি বসে চাহি আপনা পানে।
বৃঝি এমনি করে হারাব তোমারে
ধৃলিতে লুটাইব আপনার পাষাণভারে।
তথন কারে ডেকে কাঁদিব কাতর স্থরে। ৩৮৪॥

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল তেওরা।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি

গুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে,
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজাে
হৃথ জালা সেই পাশরে,

সব ত্থ জালা সেই পাশরে।
তোমার জ্ঞানে তোমারে ধ্যানে
তব নামে কত মাধুরী
বেই ভকত সেই জ্ঞানে,
তুমি জ্ঞানাও যারে সেই জ্ঞানে
ওহে তুমি জ্ঞানাও যারে সেই জ্ঞানে। ৩৮৫॥

হেমধেম—তাল চৌতাল।

সবে মিলি গাওরে, মিলি মঙ্গলাচরো, ডাকি লহ হৃদয়ে প্রিয়তমে। মঙ্গল গাও আনন্দ মনে, মঙ্গল প্রচারো বিশ্ব মাঝে। ৩৮৬॥

রাগিণী শহরাভরণ—তাল আড়াঠেকা। কুমধুর গুনি আজি প্রাভূ তোমার নাম। প্রেমস্থা পানে প্রাণ বিহবল প্রায় রসনা অলস অবশ অনুরাগে। ৩৮৭॥

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল।
শ্বামী তুমি এস আজ, অরকার হাদর মাঝ,
পাপে স্নান পাই লাজ, ডাকি হে তোমারে!
ক্রেন্সন উঠিছে প্রাণে, মন শান্তি নাহি মানে,
পথ তবু নাহি জানে আপন আঁধারে।
ধিক ধিক জনম মম, বিফল বিষয় প্রমা,
বিফল ক্ষণিক প্রেম টুটিয়া যায় বারবার।
সন্তাপে হাদয় দহে নয়নে অঞ্বারি বহে,
বাড়িছে বিষয় পিপাসা বিষম বিষ বিকারে।৩৮৮॥

রাগিণী দেশ—তাল কাওয়ালি। হার কে দিবে আর সাম্বনা, সকলে গিরেছে হে ছুমি বেঙ্কা, চাহ প্রসন্ন নয়নে প্রভু দীন অধীন জনে।
চারি দিকে চাই হেরি না কাহারে,
কেন গেলে ফেলে একেলা আঁধারে,
হের হে, শৃত্য ভবন মম। ৩৮৯॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

হৈরি তব বিমল মুখভাতি

দূর হল গহন হুখ-রাতি।

দূটিল মন প্রাণ মম তব চরণ-লালসে

দিয় হৃদর কমল দল পাতি।

তব নয়ন-জ্যোতিকণ লাগি,

তরুণ রবি কিরণ উঠে জাগি।

নয়ন খুলি বিশ্বজন বদন তুলি চাহিল,

তব দরশ পরশ স্থা মাগি।

গ্রান-ভল মগন হল শুলু তব হাসিত্তে

উঠিল ফুট কত কুসুষ পাঁতি,
হৈরি তব বিমল মুখ ভাতি।
ধ্বনিত বন বিহল কল তানে,
গীত সব ধায় তব পানে।
পূর্ব্ব গগনে হুগত স্থালি উঠি গাহিল
পূর্ণ সব তব রচিত গানে।
প্রেম-রদ পান করি গান করি কাননে,
উঠিল মনপ্রাণ মম মাতি—
হৈরি তব বিমল মুখ ভাতি। ৩৯০॥

ভৈরে,—কাওয়ালি।

তুমি আপনি জাগাও মোরে তব স্থা পরশে, জ্বন্যনাথ, তিমির রজনী অবসানে হেরি তোমারে। ধীরে ধীরে বিকাশো হৃদ্য গগনে বিমল তব মুখভাতি। ৩১১॥

## ( %)

নাচারী ভোড়ি—ধামার।

ন্তন প্রাণ দাও প্রাণস্থা, আজি স্থপ্রভাতে। বিধাদ সব কর দ্র নবীন আনন্দে, প্রাচীন রজনী নাশো নৃতন উবালোকে। ৩৯২॥

বিভাগ চৌতাল।
ভাগত বিখ-কোলাহলমাঝে
ভূমি গন্তীর, স্তব্ধ, শাস্ত্র, নির্বিকার,
পরিপূর্ণ মহাজ্ঞান।
ভোমাপানে ধার প্রাণ
সব কোলাহল ছাড়ি,
চঞ্চল নদী যেমন ধার সাগরে তিহুত।

ভৈরবী—চৌতাল।
কেন্দ্রনে কিন্তিয়া যাও না দেখি তাঁহারে।
কেন্দ্রনে জীবন কাটে চির অন্ধকারে।

মহান্ জগতে থাকি বিশ্বগৃবিহীন আঁথি, বারেক না দেখ তাঁরে এ বিশ্ব মাঝারে ! যতনে জাগারে জ্যোতি ফিরে কোটি স্থ্যলোক, তুমি কেন নিভায়েছ আত্মার আলোক ! তাঁহার আহ্বান রবে আনন্দে চলিছে সবে, তুমি কেন বদে আছ কুন্তু এ সংসারে। ৩৯৪॥

দেওগির বেলাবলী—আড়া চৌতাল।

সবে আনন্দ করো
প্রিয়তম নাথে লয়ে যতনে হৃদয়ধামে।
সঙ্গীতধ্বনি জাগাও জগতে প্রভাতে
স্তব্ধ গগন পূর্ণ কর ব্রন্ধ নামে। ১৯৫॥

বেলাবলী। রূপক। হে মন তাঁরে দেখ আঁথি খুলিয়ে বিনি আছেন সদা অস্তরে। ২৫ সবারে ছাড়ি প্রভু কর তাঁরে, দেহ মন ধন যৌবন রাথ তাঁর অধীনে ১৩৯জা

(वनावनी। क्रीजान। আজি হেরি সংসার অমৃতময়, মধুর পবন, বিমল কিরণ, ফুল্লবন, মধুর বিহপকলধ্বনি। কোথা হতে বহিল সহসা প্রাণভরা প্রেম হিল্লোল, আহা, হৃদয়কুত্বম উঠিল ফুটি পুলকভরে। অতি আশ্চর্যা দেখ সবে **मौनशैन कुछ समस्रात्य** অসীম জগতস্বামী বিরাজে মুন্দর শোভন চ श्रु वह मानव जीवन.

ষম্ভ বিশ্ব জগত, ধন্ত তাঁর প্রেম তিনি ধন্ত ধন্ত। ৩৯৭ ॥

ভৈরবী। একতালা। তোমারি ইচ্ছা হৌক পূর্ণ कक्रगायम् सामी। তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি চরণে রাথি আশা, দাও হঃথ, দাও তাপ, मकलि महिव आमि। তব প্রেম জাঁথি সতত জাগে জেনেও জানিনা. ঐ, মঙ্গল রূপ ভূলি তাই শোক সাগরে নাম।

আনন্দমর তোমার বিশ্ব
শোভাস্থ পূর্ণ,
আমি আপন দোবে হুঃথ পাই
বাসনা অমুগামী।
মোহ বন্ধ ছিন্ন কর
কঠিন আঘাতে,
অশ্রুসনিলধোত হৃদরে
থাক দিবস-বামী। ৩৯৮॥

রাগিণী টোড়ি— তাল কাওয়ালি।
নব আনন্দে জাগো আজি; নবরবিকিরণে,
তত্ত্ব স্থানর প্রীতি উজ্জ্ব নির্মাল জীবনে।
উৎসারিত নবজীবননির্মার, উচ্ছ্যাসিত আশাগীতি, অমৃত পুষ্প গন্ধ বহে আজি এই শাস্তি
প্রনে। ৩৯৯।

রাগিণী আলাইয়া—তাল কাওয়ালি।

ঐ পোহাইল ভিমির রাতি; পূর্ব্বগগনে দেখা দিল নব প্রক্ষাভছটা,

জীবনে, বৌবনে, হৃদরে বাহিরে প্রকারিল অতি অপরূপ মধুর ভাতি।

কে পাঠালে এ গুভদিন নিজা মাঝে, মহা
মহোলাসে জাগাইলে চরাচর, স্থমকল আশীর্কাদ
বরবিলে করি প্রচার স্থধ বারতা তুমি চির সাথের
সাথী। ৪০০॥

পূরবী—কাওয়ালি।
প্রান্ত কেন ওছে পাছ, পথপ্রান্তে বদে এ কি থেলা।
আজি বহে অমৃত সমীরণ চল চল এই বেলা।
তাঁর হারে হের ত্রিভ্বন দাঁড়ারে,
সেধা অনস্ত উৎসব জাগে,
সকল শোভা গন্ধ সদীত আনন্দের মেলা। ৪০১॥

## কল্যাণ—চৌতাল।

পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এস, এস মনোরঞ্জন।

আলোকে আঁধার হৌক চূর্ব, অমৃতে মৃত্যু কর পূর্ব, কর গভীর দারিদ্রা ভঞ্জন।

সকল সংসার দাঁড়াবে সরিয়া, ভূমি হাদয়ে আমাসিছ দেখি;

জ্যোতির্ময় তোমার প্রকাশে, শশি তপন পায় লাজ,

সকলের তুমি গর্কাগঞ্জন। ৪০২ ॥

মারু কেদারা—চৌতাল।
অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ, কত গ্রহ উপগ্রহ,
কত চক্র তপন ফিরিছে বিচিত্র আলোক আলায়ে,
তুমি কোথায় তুমি কোথায়!

হার সকলি অন্ধকার চন্দ্র, স্থ্য, সকল কিরণ,
আঁধার নিধিল বিশ্বজগত,
তোমার প্রকাশ হৃদর মাঝে স্থলর মোর নাথ,
মধুর প্রেম আলোকে,
তোমারি মাধুরী তোমারে প্রকাশে। ৪০০ ॥

## কাফি—চৌতাল।

আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কাঁদি !
তবু কেন হৈরি না তোমার জ্যোতি,
কেন দিশাহারা অককারে !
অক্লের ক্ল তুমি আমার,
তবু কেন ভেসে ঘাই মরণের পারাবারে !
আনন্দ্দন বিভু, তুমি বার স্বামী,
সে কেন ফিরে পথে দ্বারে দ্বারে ! ৪০৪ ॥

## কানাড়া—চৌতাল।

জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ,
বঁদরে তুমি হাদরনাথ হাদরহরণরপ।
নীলাম্ব জ্যোতিথচিত চরণপ্রাস্তে প্রসারিত,
কিরে সভরে নিয়মপথে অনস্ত লোক।
নিভ্ত হাদর মাঝে কিবা প্রসন্ত মুখছেবি
প্রেমপরিপূর্ণ মধুর ভাতি।
ভকত হাদরে তব করণারস সতত বহে,
দীনজনে সতত কর অভর দান। ৪০৫ ॥

শঙ্করা—চৌতাল।

জ্বাগিতে হবে রে ! মোহ নিজা কভু না রবে চিরদিন, ভাজিতে হইবে সুধ শয়ন অশনি বোরণে ৷ জাগে তাঁর ভাষদণ্ড সর্বভ্বনে। কিরে তাঁর কালচক্র অসীম গগনে; জলে তাঁর রুদ্র-নেত্র পাপে তিমিরে। ৪০৬॥

্ সুহাকানাড়া—কাওয়ালি।
নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙ্গিয়া দাও।
মাঝে কিছু রেখোনা রেখোনা,
থেকোনা থেকোনা দূরে।
নির্জনে সন্ধনে অস্তরে বাহিরে,
নিত্য ভোমারে হেরিব। ৪০৭॥

দিন্ধু—ঠুংরি।
হাদর বেদনা বহিরা
প্রভু, এদেছি তব দারে।
তুমি অন্তর্যামী হাদরসামী
সকলি জানিছ হে,

যত হঃখ লাজ দারিদ্রা সঙ্কট আর জানাইব কারে। অপরাধ কত করেছি নাথ, মোহ পাশে পডে. তুমি ছাড়া, প্রভু, মার্জনা, কেহ করিবে না সংসারে। সব বাসনা দিব বিসর্জন. তোমার প্রেম পাথারে. সব বিরহ বিচ্ছেদ ভূলিব, তব মিলন অমৃত ধারে। আর আপন ভাবনা পারিনা ভাবিতে তুমি লহ মোর ভার, পরিশ্রাম্ভ জনে প্রভু লয়ে যাও সংসার সাগর পারে। ৪০৮॥

( ৩৯৫ )

রাগিণী সিন্ধু —তাল একডালা। मृज প্রাণ কাঁদে সদা প্রাণেশ্ব, দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু, প্রেম বিন্দু কাতরে কর দান। কোৱোনা স্থা কোৱোনা ' চির-নিস্ফল এই জীবন. প্রভু জনমে মরণে তুমি গতি, চরণে দাও স্থান। ৪০৯॥ রাগিণী ভূপালী—তাল তালফেরতা। জয় রাজরাজেখর। জয় অরপ সুন্দর। জয় প্রেম সাগর, অয় কেম আকর, তিমির ডিরস্কর জনয়-গগন-ভাস্কর ! ৪১০ ৪ রাগিণী মহিশুরী থাম্বাজ —তাল ঠংরি। চির বন্ধু, চির নির্ভর, চিরশান্তি তুমি হে প্রভু!

তুমি চিরমঙ্গল স্থা হে (তোমার জগতে) तित्रक्री कित क्षीतर**न**। চির প্রীতিস্থধানির্বর তুমি হে হৃদয়েশ ! তব জয় সঙ্গীত ধ্বনিছে (তোমার জগতে) চির দিবা চিরবজনী। ৪১২॥ রাগিণী পূর্ণ বড়জ—তাল একতালা। (একি) লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে! (আনন্দ বসস্ত সমাগ্মে) বিকশিত প্রীতি কুম্বম হে (আনন্দ বসস্ত স্মাগ্মে) পুল্কিত চিত কাননে। ন্ধীবনলতা অবনতা তব চরণে। হরষ গীত উচ্ছ্র্সিত হে (আনন্দ বসন্ত সমাগমে) কিরণ মগন গগনে । ৪১৩॥

## ( %)

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি। হুদর মন্দিরে, প্রাণাধীশ, আছ গোপনে! অমৃত সৌরভে আকুল প্রাণ (হায়) অমিয়া জগতে না পায় সন্ধান.

কৈ পারে পশিতে আনন্দ ভবনে তোমার করুণা-কিরণ বিহনে। ৪১৪॥

মহিশ্রী ভক্তন।
আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে
বিরাক্ত সভ্য স্থানর।
মহিমা তব উদ্ভাসিত
মহাগগন মাঝে।
বিশ্বক্তাত মণিভূবণ
বেষ্টিত চরণে।

গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল ক্রতবেগে করিছে পান করিছে স্থান অক্ষয় কিরণে। ধরণী পর ঝরে নির্মর মোহন মধু শোভা, ফুল পল্লব গীত গৰু স্থার বরণে। यर कौवन तकनी पिन চিরন্তন ধারা ক্রুণা তব অবিশ্রাম क्रमाय यत्राव। ক্ষেহ প্রেম দয়াভক্তি কোমল করে প্রাণঃ কত সাস্থন কর বর্ষণ
সন্তাপ হরণে।
জগতে তব কি মহোৎসব
বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ
নির্ভয় শরণে। ৪১৫॥

রাগিণী থাখাল—তাল একতালা।
কগতের পুরোহিত তুমি,
তোমার এ জগৎ মাঝারে
এক চায় একেরে পাইতে,
ছই চায় এক হইবারে।
ছলে ফুলে করে কোলাকুলি,
গ্রাগলি অরুণে উষায়,
মেষ দেখে মেঘ ছুটে জাসে,

ভারাটি ভারার পানে চায়। পূর্ণ হল তোমার নিয়ম, প্রভুহে ! তোমারি হল জয়, তোমার ক্লীপায় এক হল, আজি এই যুগল হৃদর। যে হাতে দিয়েছ তুমি বেঁধে, भगभरत भत्रात खनरत्र. সেই হাতে বাঁধিয়াছ তুমি, এই তুটি হৃদয়ে হৃদয়ে। জগত গাহিছে জয় জয়, উঠেছে হরষ কোলাহল, প্রেমের বাতাস বহিতেছে, ছুটিতেছে প্রেম পরিমল। পাধীরা গাও গো সবে গাল. কহ বায়ু চরাচর ময়

( 8.5 )

মহেশের প্রেমের জগতে, প্রেমের হইল আজি জন্ন। ৪১৬।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—বাঁপতাল।

তুমি হে প্রেমের রবি আলো করি চরাচর।

যত কর বিতরণ অক্ষয় তোমার কর।

হ'জনের আঁথি পরে, তুমি থাক আলো করে,

ভা'হলে আঁথারে আর বলহে কিসের ভর!

তোমারে হারার যদি, হ'জনে হারা'বে দোহে,

হ'জনে কাঁদিবে বসি অন্ধ হয়ে ঘন মোহে।

এমনি আঁথার হবে, পাশাপাশি বসে র'বে

তব্ও দোঁহার ম্থ চিনিবেনা পরস্পর।

দে'থো প্রভু চিরদিন, আঁথি পরে থেকো ভেগে,

তোমারে চাকেনা বেন সংসারের ঘনমেষে।

তোমারি আলোকে বসি উজ্জন আনন-শশী উভরে উভরে হেরে পুলকিত কলেবর॥ ৪১৭॥

## রাগিণী সাহানা—ভাল ঝাঁপভাল।

ছই হৃদয়ের নদী, একত্র মিলিল যদি
বল দেব! কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়।
সন্মুপে রয়েছ তার, তুমি প্রেম পারাবার,
তোমারি অনস্ত হৃদে ছুটিতে মিলিতে চায়।
সেই এক আশা করি ছইজনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি ছইজনে চলিয়াছে,
পথে বাধা শত শত, পাষাণ পর্বাত কত,
ছই বলে এক হয়ে, ভাজিয়া ফেলিবে তায়।
বাশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফ্রাইলে,
ভোমারি স্থেহের কোলে যেনগো আগ্রম মিলে।

ছটি হৃদয়ের স্থ্ৰ, ছটি হৃদয়ের ছ্থ, ছটি হৃদয়ের আশা, মিশায় তোমার পায় 18>৮

মিশ্র ছায়ানট-ক্রীপতাল।

হুটি প্রাণ এক ঠাই তুমিত এনেছ ডাকি,
গুভকার্য্যে জাগিতেছে তোমার প্রসন্ন স্থাপি।
এ জগত চরাচরে বেঁধেছ যে প্রেমডোরে
সে প্রেমে বাঁধিয়া দোঁহে স্নেহছায়ে রাথ ঢাকি।
ডোমারি আদেশ লয়ে সংসারে পশিবে দোঁহে,
তোমারি আশীষ বলে এড়াইবে মায়া মোহে।
সাধিতে ভোমার কাজ হুজনে চলিবে আজ,
জদরে মিলাবে হুদি ভোমারে হুদুয়ে রাখি।৪১৯॥

প্রভাতী—ঝাঁপতাল। বাওরে অনস্ত ধামে মোহ মায়া পাসরি হঃথ আঁধার বেথা কিছুই নাহি। জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি বে লোকে,
কেবলি জানন্দ শ্রোত চলেছে প্রবাহি॥
যাওরে অনস্ত ধামে, অমৃত নিকেতনে,
অমরগণ লইবে তোমা উদার প্রাণে।
দেবথানি, রাজখনি, ব্লখনি যে লোকে
ধ্যানভরে গান করে একতানে।
যাওরে অনস্তধামে জ্যোতির্মন্ন আলন্নে
ত্র সেই চির বিমল পুণাকিরণে
যার যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান,
যাও বংস, যাও দেই দেব সদনে। ৪২০॥

## বেহাগ।

শুভদিনে এসেছে দোঁহে চরণে ভোমার, শিখাও প্রেমের শিকা, কোণা যাবে আর। যে প্রেম স্থাতে ক্ভু, মলিন না হয় প্রভু, বে প্রেম হংখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার।
বে প্রেম সমান ভাবে রবে চিরদিন,
নিমেরে নিমেরে বাহা হইবে নবীন,
বে প্রেমের শুভ্র হাসি, প্রভাত কিরপ রাশি,
বে প্রেমের অঞ্জ্লল শিশির উষার।
বে প্রেমের পথ গেছে অমৃত সদনে,
সে প্রেম দেখায়ে দাও পথিক হজনে,
যদি কভু প্রান্ত হয়, কোলে নিয়ো দয়ময়,
বিদি কভু পথ ভোলে দেখায়ো আবার। ৪২১॥

রাগিণী সাহানা—তাল বং।
শুভদিনে শুভক্ষণে, পৃথিবী আনন্দ মনে,
ছটি হৃদয়ের ছুল উপহার দিল আবাল।
ওই চরণের কাছে, দেখগো পড়িয়া আছে,
তোমার দক্ষিণ-হত্তে তুলে লও রাজ-রাজ।